

# श्री व िश निश है- इ ति छ

পঞ্চম খণ্ড

### মহাত্মা শিশিরকুমার বোষ গ্রন্থিত

৮ম সংস্করণ



প্রকাশক শ্রীতৃষারকান্তি ঘোষ ১৪ নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা

> ৮ম সংস্করণ মূল্য ৩ শ্রাবণ ১৩৫৬



ভারকনাথ প্রেদ ১ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীবিমলকুমার ব্যানার্জ্জী কর্ত্ব মৃদ্রিত

প্রথম অধ্যায়—শ্রীবৃন্দাবন যাইবার জন্ম প্রভুর গৌড়াভিমুথে যাত্রা, গোবিন্দঘোষ ও গোপীনাথ, প্রভু গৌড়নগরে, শান্তিপুরে শচী ও নিমাই, কালনায় গৌরীদাদ ও গৌর-নিতাই, প্রভু কুমারহট্টে, প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমন · · ›-২৭

**দ্বিতীয় অধ্যায়—**প্রভুর বনপথে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা, গুভু বারাণসাতে, তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সহিত মিলন, প্রকাশানন্দের মনোভাব, প্রভু ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, প্রভুর প্রয়াগে যমুনায় ঝাঁপ দেওয়া, প্রভুর বুন্দাবন দর্শনে আনন্দ, বনভ্ৰমণ, প্ৰভু গোবৰ্দ্ধনে, পাঞ্জাবদেশীয়<sup>া ভ্ৰা</sup>ন্থাণ-কুমারকে আলিখন, তাহার নাম রাখিলেন "কুঞ্চদাস," বেণুর স্বর শুনিয়া প্রভুর মূর্চ্ছা, দেখানে পাঠান রাজপুত্রের আগমন ও তাঁহার পুনর্জন্ম, প্রভুর প্রয়াগে রূপকে শিক্ষা ও বারাণদীতে সনাতনকে শিক্ষা, প্রভু সন্মানী সভায় প্রকাশাননের পুনর্জন্ম, প্রভু তাঁহার নাম "প্রবোধানন্দ" রাখিলেন, প্রবোধানন্দের বুন্দাবনে গমন, প্রভুর নীলাচলে বাত্রা, গোপবালকের পরমার্থ লাভ · · ২৮

ভূতীয় অধ্যায়—রপ নীলাচলে, রপের শ্লোক, রপকে দশ মাস : শিক্ষা দিয়া বিদায়, সনাতনের আগমন ও প্রাণ্ডাাগের সংকল্প, সনাতনকে জগদানন্দের পরামর্শ দান, জগদানন্দের উপর প্রভুর কোপ, সনাতনের বুন্দাবন গমন, প্রহায়মিশ্র ও রামরায়, সর্বোত্তম ভক্তন, ছোট হরিদাসের দণ্ড, তাঁহার দিব্যদেহ, প্রভু ও পণ্ডিত দামোদর · · › ১১৩-১৫২ 🔻

| <b>ट्यू</b> | <b>व्यक्ताम-</b> त्रप्रा | थनाम नीमाहरम,              | প্ৰেভ্র অপ্ৰ                | টে ভাঁহা    | র               |
|-------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
|             | বুন্দাবন গমন             | ***                        | ***                         | •••         | 260-200         |
| পঞ্চৰ       | <b>অধ্যান্ন—</b> বলভ     | ভট্ট নীলাচলে, হৰি          | র <b>দাসের</b> বিজয়,       | প্রভুর ভিগ  | <b>1</b> 17     |
|             | ভবানন্দ ও তাঁহ           | ার পরিবারের বি             | পদ, কাশীমিশ্র               | ও রাজা      | 200-246         |
| ষষ্ঠ ভ      | <b>াগ্যান্ন—প্রভূ</b> ও  | জগদানন্দ, জগদ              | <mark>ানন্দের র</mark> ুকাব | নে যাই      | <b>ার</b>       |
| •           | 'हेक्हा, <b>जनमा</b> नत  | দর প্রেম                   | •••                         | •••         | 224-79;         |
| সপ্তম       | অধ্যায়-প্রভূ            | র আদেশে রঘুন               | াথভট্টের বৃন্দ              | াবনে গ      | યન,             |
|             | সনাতন ও আব               | ষ্বর, গো <del>সা</del> মিগ | <b>ণর ম</b> হিমাবর্দ্ধ      | न …         | <b>522-</b> 208 |
| অপ্তম       | অধ্যায়-পানি             | হোটীতে রথুনাৎ              | াদাদের মহোণ                 | ২েশন, রা    | ঘ ব             |
|             | পণ্ডিতের ঝালী            | , এভুর বিশ্বস্তর           | ামৃর্ত্তি ধারণ ও            | ভক্তদি      | গর              |
|             | দ্ৰব্যাদি গ্ৰহণ,         | শিবানন্দসেন ও ই            | গ্রীকুকুর, স্ত্রাপুত্র      | সহ শিবা     | नन              |
|             | সেনের যাত্রাগণ           | । সহ পুরীধামে              | গমন, প্রভূ                  | শিবানদে     | দর              |
|             | বাসায় <b>, তাঁ</b> হার  | পুত্র পরমানন্দ             | কে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ             | " বলাইব     | ার              |
|             | বার্থ চেষ্টা ও           | ক্ষোভ, স্বরূপ              | দামোদরের                    | এই সম্ব     | ন্ধে            |
|             | কৈফিয়ৎ, ও পর            | ামানন্দের নিজ রা           | <b>চিত শ্লোক পা</b> ঠ       | প্ৰভূ ক     | <b>ई</b> क      |
|             | তাঁহাকে "কবিৰ            | দর্ণপুর" উপাধি             | দান, বাউলবি                 | খাসের দ     | <b>ા</b> છ,     |
|             | নকুল <b>ব্রহ্ম</b> চারীর | দেহে মহাপ্রভুর             | আবেশ, নৃসিং                 | হ ব্রন্মচার | ी द             |
|             | মানসিক ভজ                | ন, পরমেশ্বরমোদ             | ক, রামচক্রপু                | রীর শাস     | ান-             |
|             | বাক্য, প্রভূর ল          | ঘু আহার…                   | •••                         | •••         | २०७-२७३         |
| <b>ন</b> বম | <b>অধ্যান্ন—</b> প্রভূর  | চক্ষে <b>জ</b> ল, জগদ      | ानन नहीयाय,                 | শ্ৰীসদৈত    | 5               |
|             | তরজা, শ্রীগোর            | ান্দের রাধাভাব             | ও বিহ্বলতা,                 | বিরহ-বেদ    | না              |
|             | मणमणा, निर्दार           | মাদ, চটকপৰ্বত,             | রাসলীলা, কুল                | ত্যাগের ভ   | মৰ্থ            |
| 1           | কি, প্রভূর স             | মুজে ঝম্প প্রদান           | ा, शेवद्र क                 | ৰ্ভৃক প্ৰ   | ভূৱ             |
|             | উভোগন                    | •••                        | •••                         | •••         | २७०-२৮८         |

## श्रीणियारीनियारे- । इंज

### পঞ্চম খণ্ড

#### প্রথম অধ্যায়

বিজয়া দশমী দিবসে প্রভু প্রায় শতাধিক নীলাচলবাসী ভক্তের সহিত্র
শ্রী গৌড়াভিস্থে বাতা করিলেন। উদ্দেশ্য জননী ও জাহুরী দর্শন করিয়া
শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবেন। জননীকে দর্শন দিবেন ইহা তিনি প্রতিশ্রুত
ছিলেন। বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদিগের নিয়ম যে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া
একবার জন্মের মত জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়। যে গৌড়ীয় ভক্তগণ
প্রভুর সহিত নীলাচলে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গদাধর ভিন্ন আরু
সকলেই তাঁহার সহিত চলিয়াছেন। যে দিন প্রভু বাঙ্গালা দেশে
শ্রীপাদপদ্ম অর্পণ করিলেন, সেই দিবস হইতে একদিনের জন্মও তিনি
একট্ আরাম করিতে পারেন নাই। যেখানে উপস্থিত হয়েন সেই—
থানেই লোকারণা। যথন পথ চলিয়াছেন তথনও সঙ্গে সঙ্গে লোক
চলিয়াছে। কেবল নবহীপে আসিয়া বাচম্পতির গৃহে ছুই এক দিন
গোপনে থাকিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর প্রভু আসিয়াছেন
এ কণা প্রকাশ হইয়া পড়িল, স্কার অমনি লোকারণ্যের স্পষ্ট হইল।

প্রভূ জননীর নিকটে বিদায় লইয়া শ্রীরুন্দাবন দর্শন করিতে চলিলেন। সেই সঙ্গে সকলেই চলিলেন। সকলেই যে প্রকৃত বুন্দাবন যাইবেন বলিয়া চলিলেন, তাহা নহে। প্রভু চলিয়াছেন কারেই তাঁহাব সঙ্গে চলিলেন। প্রভু চলিতেছেন তাঁহারা থাকিবেন কেন? শ্রীবুলাবন গমন করিতেছেন সেই আনন্দে প্রভু বিহবল। স্মতরাং তাঁহার সঙ্গে যে অসংখ্য লোক চলিয়াছে তাহাতে তাঁহার লক্ষ্য নাই। যেমন নলা যতই সমুদ্রাভিমুথে অগ্রসর হইতে থাকে ততই পরিসর হয়, সেইরূপ প্রভু শ্রীবৃল্পাবনাভিমুথে বতই গমন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সঙ্গী-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গে কত লোক বে চলিল তাহা ঠিক করা স্মকঠিন। সহস্র হইতে পারে, দশ সহস্র হইতে পারে, লক্ষ্ হইতেও পারে। গৌড়ীয় বাদশা তাঁহার প্রাসাদ হইতে দূরে ইহাদিগের কলরব শুনিয়া বিপদ আশক্ষা করিয়া ভীত হইলেন। প্রভুর সঙ্গে কত লোক, তাহা এই ঘটনা ঘারা কতক অন্ধুমান করা যাইতে পারে।

সংক্ষ এত লোক ইহাদিগের আহার কে দিতেছে ? অবশ্র ইহাদিগের পথের সম্বল কিছুমাত্র নাই। কিন্তু তাহাতে কাহাকেও উপবাস করিতে হইতেছে না। প্রভূ তাঁহার বহু সহস্র পার্ষদ সঙ্গে করিয়া সমন করিতেছেন, এ সংবাদ তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিতেছে। যে গ্রামে প্রভূমধ্যাহ্ন করিবেন, সেই গ্রামন্থ লোক জানিতে পারিয়াই আতিথ্য সমাধান নিমিত্ত থত্ননীল হইতেছেন। একজন কি তুইজনে এ ভার সমাধা করিতে পারেন না। গ্রাম-সমেত লোক একত্রিত হইয়া আতিথ্য ভার লইতেছেন। প্রভূ গঙ্গার ধার দিয়া গমন করিতেছেন।

প্রভুর সঙ্গে অক্যান্ত ভক্তের সহিত, গোবিন্দ ঘোষও গমন করিতে-ছিলেন। পথে এক দিবস প্রীগোরাঙ্গ ভিক্ষা (ভোজন) করিয়া, মৃথ-শুদ্ধির নিমিত্ত হাত বাড়াইলেন। গোবিন্দ ঘোষ নিকটে ছিলেন, তিনি গ্রামের ভিতর ছুটিলেন, আর একটি হরীতকী আনিয়া প্রভুকে তাহার এক থণ্ড দিলেন। পর দিবস প্রভু অগ্রন্থীপে ভিক্ষা করিলেন। আহার অস্তে আবার হাত পাতিলেন। তথন গোবিন্দ ঘোষ, তাঁহার বহির্বাসে যে হরীতকী এও বান্ধা ছিল, তাহা পুলিয়া প্রভুর হস্তে দিলেন। প্রভু যেন তথনি নিলোথিতের ক্রায় জাগিয়া গোবিন্দের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কল্যা ভূমি যথন আমাকে মুখগুদ্ধি দাও তথন অনেক বিলম্ব হইয়াছিল, অভ চাহিবামান্র কিরপে দিলে?" গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন, "প্রভু, কল্য যে হুরীতকী পাইবাছিলাম তাহার কিছু রাথিয়াছিলান; অভ ত্রাই দিলাম।"

প্রভু ঈশং হাস্ত করিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ! তোমার এখনও সঞ্চয়ন বাসনা সম্পূর্ণনিপ যায় নাই, অতএব তুমি আমার সহিত গমন করিতে পারিবে না।" ইহা শুনিয়াই গোবিন্দের মুগ শুকাইয়া গেল। প্রভু বলিতেছেন, "গোবিন্দ, তুমি ছঃথিত হইও না। তোমার হারা আমি বিস্তর কার্যা সাধন করিব। আমার ইচ্ছায় তোমার সঞ্চয়-বাসনা হইয়াছিল। বস্তুতঃ তোমার হৃদয়ে সে বাসনা নাই। তোমার কর্তব্যকর্ম অচিরাং আমি নির্দেশ করিয়া দিব।" গোবিন্দ হাহাকার করিয়া ভ্রমিতে লুক্তিত হইতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহার অঙ্গে শ্রীহন্ত দিয়া বলিলেন, "তুমি শান্ত হও, আমি আবার তোমার নিকটে আসিব, আর ফেইবার তোমাকে ত্যাগ করিয়া ঘাইব না। তোমার হারা আমি বহু কার্যা সাধন করিব, এইজন্ম তোমার বিরহজনিত গুংথ আমি স্ব-ইচ্ছায় ক্ষমে লইলাম। তুমি এখানে থাক। আমি সত্তর তোমাকে সন্দেশ গাঁহাইয়া দিব।"

গোবিন্দ যোৰ কাজেই অগ্রন্থীপে রহিয়া গোলেন। প্রভু আবার আসিবেন, আসিয়া আর তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন না, এই আশার উপর নির্ভর করিয়া তিনি মনকে সাস্থনা করিলেন ও গন্ধাতীরে একথানি কুটির নির্ম্মাণ করিয়া সেথানে দিবানিশি ভজন করিতে লাগিলেন। এথানে শ্রীলোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের কাহিনী সমাগু করিয়া রাখি।

এক দিবস গোবিন্দ গঙ্গাতীরে শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় গঙ্গার স্রোতে একথানি কি ভাসিরা আসিয়া তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিল। তথন তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল, বোধ হইল যেন একথানি পোড়া-কাঠ। শ্রাশানের কাঠ ভাবিয়া উহা উঠাইয়া তীরে ফেলিয়া দিয়া আবার ধ্যানে ময় হইলেন। একটু পরে বোধ হইল যেন, শ্রীগোরাঙ্গ তাঁহার হৃদরে উদয় হইয়া বলিতেছেন, "গোবিন্দ আমি আসিতেছি। তুমি যেথানি পোড়া-কাঠ ভাবিতেছ, উহা যত্র করিয়া কুটিরে রাখিয়া দাও।" গোবিন্দের ধ্যান ভঙ্গ হইলে ভাবিতে লাগিলেন যে, এ আবার কি ব্যাপার ? অনেক ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, স্কতরাং কাটথানা লইয়া কুটিরে রাখিয়া দিলেন।

পর দিবদ প্রাতে দেখেন যে, সে পোড়া কঠি নয়, একথানি কাল পাথর। ইহাতে নিতান্ত আশ্চর্যাঘিত হইয়া স্বপ্নকে সত্য মানিয়া লইয়া, প্রত্যুহ শ্রীগোরাঙ্গের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এক দিবস শ্রীগোরাঙ্গ দলবল লইয়া গোবিন্দের কুটরে আসিয়া উপস্থিত। বহুতর লোক সঙ্গে স্থতরাং প্রভু ও ভক্তগণের সেবার নিমিত্ত গোবিন্দ অত্যন্ত ব্যন্ত হইলেন। এত লোকের আহারীয় কিরূপে সংগ্রহ করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় শ্রীগোরাঙ্গের আগমন শুনিয়া গ্রাম হইতে সকলে, যাহার যাহা ছিল, আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রভুর ভিক্ষা হইল, ভক্তগণ প্রসাধ পাইলৈন, তৎপরে গোবিন্দও প্রসাদ পাইলেন। তথন শ্রীগোরাঙ্ক বলিতেছেন, "গোবিন্দ, প্রস্তর্থানি পাইয়াছ ত" গোবিন্দ করবোড়ে বলিলেন, "আজে হাঁ।" তথন প্রভু বলিতেছেন,

"কল্য ঐ প্রস্তর দিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করির।" কিন্তু প্রভূর এ কথা অপর কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

পর দিবদ একজন ভাস্কর আপনি আদিয়া উপস্থিত হইল। প্রভু তাহাকে শ্রীমৃত্তি প্রস্তুত করিতে বলিলেন। সে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমৃত্তি প্রস্তুত করিয়া দিল। তথন প্রভু গোবিন্দের কুটিরে সেই শ্রীমৃত্তি নিজহন্তে স্থাপন করিলেন। শ্রীবিগ্রহের নাম রাখিলেন ''গোপীনাথ"; আর এইরূপে ''অগ্রহীপের গোপীনাথ" প্রকাশ পাইলেন। ঠাকুর স্থাপিত হইলে শ্রীগোরাঙ্গ বলিলেন, ''গোবিন্দ, এই ঠাকুর তোমাকে দিলাম। ইহাকে সেবা কর, আর আমার বিরহজনিত ত্বংধ পাইবেনা। আমি বলিয়াছিলাম এবার আসিয়া আর তোমাকে ত্যাগ করিব না। এই আমি তোমার কাছে বহিলাম।"

গোবিন্দের মন খ্রীগোরাকে, গোপীনাথে নহে। তিনি প্রভ্র এই আজ্ঞা শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তথন প্রভূ আখাদ দিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ, তুমি এখানে থাক, এই ঠাকুর দেবা কর ও বিবাহ কর। তোমার দ্বারা শ্রীভগবানের করণার দামা দেখান হইবে। শ্রীভগবান তোমার দ্বারা জীবকে দেখাইবেন যে, তিনি কিরুপ ভক্তবংসল। এরূপ সোভাগ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না।" ইহা বলিয়া শ্রীপোরাক দলবল লইয়। চলিয়া গোলেন, আর গোবিন্দ ও গোপীনাথ অগ্রহীপে রহিলেন। প্রভূর অজ্ঞাক্রমে গোবিন্দ বিবাহ করিলেন। স্ত্রী পুরুষে গোপীনাথের সেবা করেন, আর গোপীনাথের প্রসাদ পাইয়া জীবন ধারণ করেন। কিছুকাল পরে গোবিন্দের একটি পুত্র হইল। কিন্তু পুত্রটি রাথিয়া গোবিন্দের স্ত্রী পরলোকগমন করিলেন। স্থাতরাং গোবিন্দের ঘাড়ে এখন তুইটি সেবার বস্তু পড়িল,—গোপীনাথ ও নিজের শিশু পুত্র। ইহাতে গোবিন্দ করেপ বিব্রত হইলেন, তাহা সহজে অক্পুড্ব

করা যাইতে পারে। কটে স্টে ছই জনকেই দেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রেমে পুত্রের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর হইল। গোবিন্দ গোপীনাথকে পাঁচ বৎসরের শিশু ভাবিয়া বাৎসলাভাবে সেবা করেন।

তাঁহার মন এখন ছজনেই আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে মাঝে মাঝে গোলমাল বাধিতে লাগিল। কথন তাঁহার পুত্রকে দেখিরা ভাবেন এই গোলীনাথ, আবার কথনও গোলীনাথকে দেখিরা ভাবেন এই তাঁহার পুত্র। কথন গোলীনাথের দ্রব্য পুত্রকে দেন, কথন পুত্রের দ্রব্য গোলীনাথকে দেন। কথন গোলীনাথকে ছংখ দিরা পুত্রের সেবা করেন, কথন পুত্রকে ছংখ দিরা গোলীনাথকে ছংখ দিরা পুত্রের সেবা করেন, কথন পুত্রকে ছংখ দিরা গোলীনাথের সেবা করেন। এই অবস্থার আছেন, এমন সমর রসিকশেথর প্রীভগবান গোবিদ্দের পুত্রটি লইলেন! তথন গোবিদ্দ মর্দ্মাহত ইইয়া গোলীনাথকে ভূলিয়া গোলন। আনক ক্ষণ শুক্তিত থাকিয়া মনে মনে সংক্ষল করিলেন যে, প্রাণত্যাগ করিবেন, তবে যেমন তেমন প্রাণত্যাগ নয়, গোলীনাথের ঘরে হত্যা দিয়া উপবাদ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। প্রক্ষত মনের কথা এই যে; ক্লাছার গোলীনাথের উপর রাগ ইইয়াছে। গোবিন্দ ভাবিতেছেন, ''কি অছায়! আমি দিবানিশি ঠাকুরের সেবা করি, আর ঠাকুর এমনি অক্তম্ভক্ত যে, সচছন্দে আমার পুত্রটি লইয়া গেলেন।"

গোবিন্দ মনোহঃথে ঠাকুরের আরো পড়িয়া রহিলেন, পার্ম্ব পরিবর্ত্তন পর্যন্ত করিলেন না। কাজেই গোপীনাথের কোন সেবা হইল না, তাঁহাকে সমন্ত দিবস উপবাসে থাকিতে হইল। গোবিন্দ ভাবিতেছেন, বেমন আমার বুকে শেল হানিলে তেমনি খুব হইয়ছে। এখন ঠাকুর উপবাস করিতেছেন, দেখি কে উহাকে থাইতে দেয়। আমিও উহাকে অপরাধ দিয়া উহার সমূধে প্রাণত্যাগ করিব।" কিছু গেপীনাথ, গোবিন্দের এই চরিত্রে রাগ করিলেন না। কারণ গোবিন্দ জীব, ও

গোপীনাথ ভগবান। যেমন সস্তানে মাকে ত্রংথ দিয়া থাকে, সেইরূপ জীব মাত্রেই শ্রীভগবানের শ্রীঅকে প্রাহার করিয়া থাকে। মাতা ইহাতে কথন কথন কুদ্ধ হন, কিন্তু ভগবানের ইহাতে ক্রোধ হয় না, তিনি সমুদায় অত্যাচার সহা করিয়া থাকেন।

যথন নিশি হইল তথন গোপীনাথ বলিতেছেন, "গোবিন্দ বাপ! ক্ষুধায় মরি, তোনার কি মায়া দয়া নাই ? সারাদিন গেল, তব তুমি জল-বিন্দু আমাকে দিলে না ? গোপীনাথ ও গোবিন্দে মাঝে মাঝে এইরপ কথাবর্ত্তা চলিত। যথন গোপীনাথের কথা শুনিতেন, তথন বিশ্বাস করিতেন যে গোপীনাথ কথা কহিলেন। কিছু একটু পরে ভাবিতেন যে, তাঁহার ভ্রম হইয় থাকিবে। গোপীনাথের কথায় গোবিন্দ একটুলজা পাইয়া বলিতেছেন, "আমার কি আর ক্ষমতা আছে যে তোমার সেবা করিব ? আমি চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছি, আমানারা তোমার আর সেবা হইবে না।" গোবিন্দ শোকে এরপ অভিভূত যে; গোপীনাথ যে তাঁহার সহিত কাতরভাবে কথা বলিলেন, ইহাতেও ভিনিকোমল হইলেন না। গোপীনাথ ইহাতে ক্ষোভ করিয়া বলিক্ষেম, "লোকের যদি একটা ছেলে দৈবে মরে, তবে কি তাহার আর একটা ছেলেকে আহার না দিয়া সেই সঙ্গে বধ করে ? তোমার এক পুত্র মরিয়াছে, তাহার নিমিত্ত ক্ষোভ কর, তাহাতে ছংখ নাই, কিছু আমাকে অনাহারে কেন বধ কর বাপ ?"

তথন গোবিন্দ বলিতেছেন, "ঠাকুর, আমার পুত্রটী কাড়িয়া লইলে তোমার একটু দরা হইল না? তুমি যে আমাকে বাপ বাপ করিতেছে, সে সম্দয় তোমার বাহা।" ইহাতে গোপীনাথ বলিতেছেন, "গোবিন্দ! এরপ বিপদ যে কেবল তোমার একা হইল তাহা নহে, লোকের চিরকালই এরপ হইরা থাকে। ছাথ সম্বরণ কর। তোমার পুত্রের ভালই ইইয়াছে।"

ইহাতে গোবিন্দ কিছু ফাঁপরে পড়িলেন, কি উত্তর করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। শেষে সমন্ত লজা ভয় তাগি করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, সব ব্ঝিলাম। আমার পুত্রের উত্তম গতি হইয়াছে তাহা ঠিক। কিন্ত আমাকে তুমি পুত্রশোক দিলে কেন? মাতৃহীন বালকটীকে হঠাৎ আমার হানয় হইতে কাড়িয়া লইয়া গেলে, তোমার একটু দয়া হইল না ? তথন গোপীনাথ বলিতেছেন, "গোবিন্দ, তোমাকে একটি অতি গোপনীর কথা বলি। যাহার ছই পুত্র, সে পিতার পুত্র আমি হইতে পারি রা। তুমি ছিলে পিতা আমি ছিলাম এক পুত্র, সে বেশ ছিল। কিন্তু যথন তোমার আর একটা পুত্র হইল, তখন আমি আর থাকিতে পারি না। আমি যদি যাইতাম তবে তুমি হয়ত তোমার হুই পুত্রই হারাইতে—আমাকেও পাইতে না, আর তোমার পুত্রকেও পাইতে না। তোমার সে পুত্র যাওয়াতে এখন তুমি আমাকেও পাইবে, তাহাকেও পাইবে। গোবিন্দ। ছঃথ সম্বরণ কর, যেমন তোমার এক পুত্র গিয়াছে, তেমনি আমি তোমার পুত্র রহিয়াছি।" গোবিন্দ একেবারে ্র ক্লিকভর্য স্থার কথা কাটাকাটি করিতে পারিলেন না। তথন হটাৎ একটি কথা মনে আদিল। গোবিন বলিতেছেন, "তুমি ত আমার সর্বাঙ্গস্থলর পুত্র সকল প্রকারে ভাল, তাহা বেশ জানি; কিন্তু তুমি কি পুত্রের সব কার্য্য করিবে ? তুমি কি আমার প্রাদ্ধ করিবে ?"

শানি গোপীনাথ মধুর খবে বলিতেছেন, "তথান্ত! গোবিল, তুমি আমার পিতা। বলিও প্রাদ্ধানি কার্য্য রাজসিক, তবু তুমি পিতা যথন আপন মুখে পুত্রের নিকট প্রাদ্ধের কথা উল্লেখ করিলে, তথন আমি শাস্ত্র তোমার প্রাদ্ধ করিবে, আমি প্রতিশ্রুত হইলাম।" তথন গোবিল রোদন করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "বাপ! আমি অপরাধ করিয়াছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার পুত্র মরিয়া গিয়াছে

উত্তম হইয়াছে, তোমার বালাই লইয়া গিয়াছে।" ইহাই বলিয়া শ্লান করিয়া তথনি গোপীনাথের নিমিত্ত রন্ধন করিতে গেলেন।

ইহার কিছুকাল পরেই গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুর অন্তর্ধন করিলেন। দেহত্যাগের পূর্বে তিনি গোপীনাথের সেবার উত্তম বন্দারুত্ত করিলেন ও আপনার প্রধান শিয়্যের হত্তে গোপীনাথকে সমর্পন করিলেন। অগ্রন্থীপেই ঘোষ-ঠাকুরের সমাধি দেওয়া হইল। গোবিন্দ ঘোষের নিমিত্ত শোক করেন এমন কেহ তাঁহার নিকট ছিলেন না। শিয়্যগর্শ রোদন করিলেন, আর তাঁহার পুত্র রোদন করিলেন। কথিত আছে যে, গোবিন্দ ঘোষের অন্তর্ধানের সময় স্বয়ং গোপীনাথ,—তিনি তাঁহার পুত্রত্ব স্থীকার করিয়া লঙ্কার,—রোদন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্বত্ব স্থীকার করিয়া লঙ্কার,—বোদন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্বত্ব করিবা বিন্দ্-বিন্দু অল পড়িতে লাগিল। পিছ-বিয়োগে রোদন করা কর্তব্য, গোপীনাথ এ কর্তব্যক্ষের ক্রাট কেন করিবেন?

গোপীনাথ নৃতন সেবাইতকে নিশিযোগে বলিতেছেন, "গোবিন্দু ঘোষ আমার পিতা। আমি একমাস অশৌচ ও হবিদ্যার গ্রহণ করিব। তুমি আমাকে কল্য স্থান করাইরা সময়েচিত বসন পরাইবা।" তথন সেবাইত এই অলৌকিক ব্যাপারে কিছুকাল শুন্তিত থাকিলেন। পরে সাহসী হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, সত্য কি আমার সহিত্ত কথা কহিতেছ? যদি সত্য তুমি কণা কহিয়া থাক, তবে তোমাকে আমি কি রূপে কার্চা পরাইব? লোকে আমাকে কি বলিবে? ঠাকুর, এ লীলা ক্রেম্বাণ করন।" তাহাতে গোপীনাথ বলিলেন, "আমি আমার পিতার নিক্ট প্রতিশ্রুত আছি যে, তাঁহার শ্রাদ্ধ করিব। মাসান্তে আমি শান্ত্র মত সর্কাসমক্ষে সমূদ্র কার্য্য করিব, ও নিজহত্তে পিওলান করিব। তুমি আমার আজ্ঞাহসারে সমূদ্র কার্য্য করে, তোমার কোন শক্ষা নাই।" সেবাইত প্রাতে এই কথা সকলের নিক্ট বলিলেন। সকলে ভুগবানের

করুণার গদগদ হইয়া বলিলেন বে, তাঁহার সাক্ষাৎ আজ্ঞার উপর আবার क्या कि ? जिनि गार। विनिमाहिन जाराहे करा रुडेक। ज्यन এই कथा সর্বদেশে · প্রচার হইল। মধুমাসে রুষ্ণ-একাদশী তিথিতে গোবিলের শ্রাদ্ধ হইল। বছতর লোকের সমাগ্য হইল। তথন কাচা গ্লায় দিয়া গোপীনাথকে শ্রাদ্ধন্থানে আনা হইল। ইহা দেখিয়া সভাস্থ সকলে ভাবে ষাভিত্ত হইলেন। কেহ উচ্চৈঃস্বরে রোদন, কেহ ধূলায় গড়াগড়ি, কেহ আনন্দে নৃত্য, কেহ ভাবে মৃতিহত হইলেন। ভগবানের কারুণ্যে সকলে উন্সাদ হইলেন। কেহ গোপীনাথকে ধন্ত ধন্ত করতে লাগিলেন, কেহ বা ঘোষঠাকুরকে ধন্ত ধন্ত করিতে লাগিলেন। বালক বৃদ্ধ, পুরুষ নারী স্কলেই বলিতে লাগিলেন, ধেমন ভক্ত তেমনি ঠাকুর, ধেমন দাস তেমনি প্রভু, ধেমন পিতা তেমনি পুত্র। কথিত আছে ধে, সর্কাসমকে গোপীনাথ নিজ হতে গোৰিন্দ ঘোষের পিগু দিয়াছেন। শ্রীভগ্বানের এই অপরূপ লীলা অভাবধি অগ্রদ্বীপে বৎসর বৎসর হইতেছে। আর এখনও একান্ত-ভক্তগণ এই পিগুদানরূপ কার্য্য দর্শন করিয়া থাকেন। ষদি গোবিন্দ বোবের ঔরস পুত্র বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে বড় না হয় বিংশতি বৎসর পিতৃদেবের শ্রান্ধ করিতেন। কিন্তু গোপীনাথ চারিশত বৎসরের অধিক কাল গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের প্রাদ্ধ করিলেন। এইরূপ পিছভক্ত-পুত্র কেবল গোপীনাথই হইতে পারেন। শ্রীগৌরাক বলিয়াছেন, "হে গোবিল! তোমা বারা শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যের পরাক্টা দেখান হইবে। এরপ সৌভাগ্য তুমি পরিত্যাগ করিও না।" हां । এकथा काहारक वनिव? औड्यान औरगाविन स्थायत आक এই চারিশত বংসরের অধিক কাল করিতেছেন! স্বয়দেব "দেহি পদ পল্লব" প্ৰয়ন্ত লিখিয়া লেখনী রাখিলেন। তিনি ভাবিলেন, তিনি

ক্রিরপে নিথিবেন যে, শ্রীভর্গবান রাধার পায় ধরিলেন। ভগবান স্বয়ং

আদিয়া সেই শ্লোক পূরণ করিলেন। কিন্তু ভগবান গোবিন্দ বোষের প্রাদ্ধ করিলেন, আর তাঁহার নিমিত্ত গলায় কাচা পরিলেন। জীবগণ্

প্রভু গন্ধার খারে খারে বৃদ্ধাবনে চলিলেন। প্রভুর নিতা সন্ধী
অসংখ্য লোক। প্রভুকে দর্শন করিতেও সহস্রেক লোক আসিতেছে।
ইহাতে দিবানিশি তাঁহার চতু:পার্ঘে লোকের কোলাংল হইতেছে।
চতুর্দিকে কেবল নৃত্য, গীত ও হরি-হরি ধ্বনি। কিন্তু প্রভুর ইহাতে
রসভন্ধ হয় নাই, থেহেতু তিনি আপনার মনের আনন্দে বিহবর।
সকলের ইচ্ছা প্রভুকে দর্শন করিবে, প্রভুর নিকটে যাইবে, প্রভুর সঙ্গে কথা
কহিবে। প্রভুর অপার মহিমা, যদিও লক্ষ লোক তাঁহার দর্শন ও সন্ধ ইচছা
করিতেছে, তবু কাহারও মনোবাছা অপূর্ণ রহিতেছে না। এইরপে মহাকলরব
ও হরিধ্বনির সহিত মহাপ্রভু গৌড়নগরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সেখানে বান্ধালার মুসলমান রাজার বাসস্থান। রাজা বহু লোকের
কলরব শুনিয়া সহজে ভয় পাইলেন। যাহাদের যত বড় সম্পত্তি
তাহাদের ভয়ও তত অধিক। তিনি ভাবিলেন, বুঝি কোন বিপক্ষ লোক
তাহার রাজ্য কাড়িয়া লইতে আসিতেছে। রাজারা ভাবেন যে, তাঁহারা
বড় ভাগাবান ও তাঁহাদের রাজ্যভোগের নিমিত্ত সকলে তাঁহাদিগক
হিংসা করে। কিন্তু এখানকার কয়টি রাজা পরকালে রাজা হইয়াছেন ক
লোকের কলরব শুনিয়া গৌড়ের রাজা ভয় পাইলেন। তখন সম্পক্ষিত্তে
তাঁহার য়য়ী কেশব ছত্রিকে ডাকাইলেন। রাজা হোসেন সাহ বদিও
মুসলমান, কিন্তু তাঁহার রাজকার্য্য সমুদ্র হিন্দুমন্ত্রিগণই নির্কাহ করিতেন।
কেশব ছত্রি বলিলেন যে, ব্যাপার কিছু গুরুতর নহে, একজন সয়াসী
ক্ষুক্রেকে চেলা লইয়া বুন্দাবন বাইতেছেন, তাহাতে এই

ন্ধানিতে পান যে, প্রভুর সঙ্গে লক্ষলোক, তাহা হইলে হয়ত তিনি 🙅 ভুর উপর বলপ্রয়োগ করিবেন। কেশব ছত্তি যদিচ ব্যাপার কিছু গুরুতর 'নর বলিয়া, রাজাকে সান্তনা করিলেন, কিন্তু রাজা উহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলেন না। সেই নিমিত্ত তিনি দবির খাস ও সাকর মল্লিক উপাধিধারী आत হই জন हिन्दू महीक ডাকাইলেন। এই হই জন দাকিণাতোর কোন রাজবংশীয় বাক্ষণ, দেশ হইতে বিভাড়িত হইয়া, বালালা দেশে বাস করেন। ইঁহারা তুই ভাই, বিভা বুদ্ধি বলে মুসলমান রাজার মন্ত্রিপদ লাভ করিয়াছেন। মুসলমান রাজার অধীনে কাজ করেন, স্থতরাং হিন্দুদের পক্ষে যাহা মহা অকর্ত্তব্য কর্ম্ম এরূপ কাঞ্চও তাঁহাদের অনেক করিতে হয়। মুসলমানের। হিন্দুদেবতার মন্দির ভগ্ন করিতেছে, দেশ উদ্ধাড় করিতেছে। এই সমস্ত কার্য্য ইহারা ছই ভ্রাতা নিজ হাতে না করুন, ইহাতে তাঁহারা সহায়তা করিতেছেন। ইহারা বাছদৃষ্টিতে ঠিক মুসলমান, কার্য্যেও অনেকটা মুসলমানের মত, অথচ অন্তরে খোর হিন্দু। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে পালন করেন, পণ্ডিত সাধু ধ্বৈষ্ণবগণে তাঁহাদের বাড়ী অহোরাত্র পূর্ণ থাকে। বাড়ী কানাই-

থখন গন্ধা হইতে প্রভূ প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তথন শ্রীকৃষ্ণ নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে আগমন করিয়া আলিঙ্গনচ্চলে তাঁহার হৃদরে প্রবেশ করেন। । এই সমগ্র কানাইনাটশালা গ্রামে কৃষ্ণদীলার মূর্দ্তি

<sup>\*</sup> প্রভুষরং শ্রীকৃষ্ণ, তবে তিনি আপনার হৃদরে আপনি প্রবেশ করিলেন, ইহার তাৎপর্যা কি ? প্রভুর হুই ভাব,—ভক্তভাব ও ভগবন্দভাব। অর্থাৎ ভক্তের জীবন কিরূপ হওরা উচিৎ তিনি তাহাই দেখাইতে অবজীর্ণ হইরাছেন। তাই, ভক্ত বধন উন্নত অবছা প্রাপ্ত হরেন তথন শ্রীকৃষ্ণ তাহার হৃদরে প্রবেশ করেন, প্রভু এই লীলা ছারাঃ
ভাহাই দেখাইরাছিলেন।

সংস্থাপিত ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। দেশ বিদেশ হইতে উহা দর্শন করিতে লোক আমিত। এই সকল কীর্তিও দেই হুই প্রান্তার, বাঁহারা উপরে দবিরখান ও নাকর মন্ত্রিক বলিরা অভিহিত হুইরাছেন। দবিরখান ও নাকর মন্ত্রিক বলিরা অভিহিত হুইরাছেন। দবিরখান ও নাকর মন্ত্রিক রাজার সম্মুখে উপন্থিত হুইলেন। রাজা এই সম্মানীয় কথা আবার তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞানা করিলেন। এই ছুই প্রান্ত্রণ বাঁহা বলিও প্রভুকে কথন দর্শন করেন নাই, তবুও ভিনি বে প্রীভগবান তাহা তাঁহাদের মনে এক প্রকার বিশান হুইয়াছে। এই নিমিড তাঁহারা শত মুখে প্রভুর গুণামুবাদ করিলেন। তাঁহারা প্রভুর পরিচয় দিয়া বলিলেন বে, বোধহর স্বয়ং প্রীভগবান কগতে অবতীর্ণ হুইয়া সম্মানীরূপে বিচরণ করিতেছেন। আরও বলিলেন, "মহারাঙ্ক, তুমি থাঁহার ক্রপার অধীশক্ষ হুইয়াছ, তিনি এখন তোমার হারে আদিরা উপস্থিত হুইয়াছেন।"

প্রভাৱ অচিন্তা শক্তিবলে মুসলমান রাজা ইছাতে জুর না ইইয়া বরং অতি নম্র ইইয়া বলিলেন, "আমারও ঐরপ কিছু বোধ হয়। আমি রাজা, লোকের জীবন মরণের কর্ত্তা। কিছু আমি যদি কাহাকেও বেতন না দিই, তবে ইচ্ছাপূর্বক কেছ আমার কথা শুনিবে না। আমার সৈক্ষণণ যদি ছয় মাস বেতন না পায়, তবে তাহারা আমাকে বধ করিবার নিমিন্ত বড়বন করিবা। কিছু এই সন্মাসী দরিদ্র, ইহার কাহাকেও এক পয়সা দিবার সঙ্গতি নাই, তর্ও লক্ষ লক্ষ লোক আহার-নিদ্রা-গৃহ পরিত্যাপ্র করিয়া ইহার সঙ্গে-সঙ্গে আজ্ঞাবহ হইয়া ফিরিতেছে, ঈশ্বরশক্তি ব্যতীশ্র সামান্ত জীবের এরপ শক্তি সন্তাবিত হয় না।"

রাজা যদিচ এইরূপ ভাল কথা বলিলেন, তবু ছই ভাই ইহাতে সম্পূর্ণ রূপে আখন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন বে, প্রভ্কে এই বেচ্ছাচারী মুসলমান রাজার নিকট থাজিতে দেওয়া ভাল নর। তাহার পর, তাঁহারা প্রভ্কে দর্শন না করিয়াও দূর হইতে তাঁহাকে চিন্ত সমপ্র

ক্ষিয়াছেন। এখন ভিনি নিকটে আছেন ও তাঁহার দর্শন হলভ হইরাছে, এক্সপ দৌভাগ্য তাঁহারা কেন ছাড়িবেন ! ছতরাং নিশীথ সমরে, তাঁহারা মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, অতি গোপনে প্রভূর নিকটা अमन कतिरानन । बाहेशा रामिशानन, याति श्रीत तकनी हरेशास्त्र, उत् শ্বান নাই; সকলেই প্রেমের হিল্লোলে আনন্দ কোলাংল করিতেছেন! অনেক কটে কোন কোন পার্যদের ও পরে নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন পাইদেন। তথন তাঁহাদের কাছে অতি দীনভাবে প্রভুর क्বर्नन-ভিক্ষা করিলেন। অবশ্র ইহাদের পরিচয় পাইবামাত্র ভক্তধাণ ভটস্থ হইলেন। এই ছই ভাই নদীয়া পণ্ডিতগণের প্রতিপালক বলিয়া তাঁহাদিগকে বান্ধণ পণ্ডিত ভদ্ৰলোক মাত্ৰেই জানেন। বিশেষতঃ উহারা ধনবান ও ক্ষমভাবান বলিয়া আপামর সাধারণের নিকট শরিচিত। স্থতরাং শ্রীনিত্যানন এই হুই ভাইকে অতি যত্নে প্রভূর: নিকট লইয়া চলিলেন। প্রভূ তথন ক্লফ-প্রেমরদে নিমগ্ন। খ্রীনিত্যানক চেষ্টা করিয়া তাঁহার আবিষ্টচিত্ত ভক্ষ করিয়া, চুই ভাইয়ের আগমন-বার্ত্তা ্ তাঁহার গোচর করিলেন। প্রভূও তাঁহাদের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিলেন। खबन इहे खाँहे इहे हरख इहे खाइ छन अ मूर्थ अक खाइ छन शावन ক্রিয়া, গলার বসন দিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন, আর বলিলেন, "প্রভু", পতিত ও কালাল উদ্ধার করিবার নিমিত তুমি ধরাধামে শুভাগ্যন **করিয়াছ, অতএব আমাদের ক্লায় দয়ার পাত্র আর পাইবে না।** তুমি ব্দগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছ। কিন্তু তারা নির্বোধ, অজ্ঞানে পাপ করিয়াছে। আমাদের যত পাপ সমস্তই জ্ঞানকৃত, আমাদের সায় অধ্যের তোমার কুপা বিনা আর গতি নাই।"

এ কথা পূর্বে বারংবার বলিয়াছি বে, যে ব্যক্তি বলবান্ ভাহারই ক্ষেত্রক অভিমানের স্ফটি হয়, এবা যে ব্যক্তি যে বিষয়ে বলবান্ সে ভাহা

खांग ना कतिरम खिक भाष ना, कि भारेरमध खेश खाशांत समरह পরিকৃট হর না। এই ছই ভাই গৌড়দেশের হর্ত্তাক্তা-বিধাতাপুরুষ, স্মতরাং দীনতাই তাঁহাদের ঔবধ। তাঁহারা দৈল্লের অবতার হইরা প্রভুর চরবে পড়িবেন। ফলকথা, তাঁহারা যে ক্লফপ্রেম পাইবার পাত্র, অথচ ৰয়কে পড়িয়া আছেন, দে জ্ঞান তাঁহাদের আছে, আবার এ জ্ঞানও আছে বে, এরপ ভগবংভাগ্য পাইয়াও তাঁহারা বিষ্ঠার ক্রিমি হইয়া বহিরাছেন। স্বতরাং তাঁহাদের সেই অমুতাপ তথন জগন্ত অগ্নির স্থায় তাঁহাদিগকৈ দথ করিতেছে। তাঁহারা প্রভূকে যাহা বলিলেন, প্রকৃতই মনে মনে তাঁহাদের এরপ বিখাস ছিল-অর্থাৎ তাঁহারা জগতের মধ্যে সর্বাপেকা ছর্ভাগা। তাঁহারা তথন এক প্রকার বাঙ্গালা দেশের: অধিপতি। তাঁহাদের ঐশর্য্যের সীমা ছিল না, আর তাঁহাদের ক্ষমতা। ও পদ বাদসাহের পরেই। তাঁহাদের এইরূপ নিক্ষপট দীনতা দেখিয়া সকলেই মোহিত হইলেন। প্রভু দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বলিলেন, "ভোমরা: উঠ, দৈক্ত সম্বরণ কর। তোমাদের দৈক্তে আমার জনম বিদীর্ণ হইতেছে। ভোমরা আমাকে বারংবার যে দৈন্ত-পত্র লিথিয়াছ তাহা দ্বারা তোমাদের মন আমি বেশ জানিহাছি। তোমাদের কথা ভাবিহা আমি একটা লোক রচনা করি।" ইহাই বলিয়া প্রভূ সেই লোকটা বলিলেন। যথা-"পরবাসনিনী নারি ব্যগ্রাপি গৃহকর্মান্ত। তমেবাস্থানমতান্তর্নবসন্থরসায়নং" 🗈 প্রভার লোকের তাৎপর্যা এই বে,—''বাহাদের অন্তঃকরণে বৈরাগ্য-উপন্থিত হইয়াছে, তাঁহারা বিষয়-কার্য্যে ব্যাপুত থাকিয়াও দেইক্লপ শ্রীক্রফরস আহাদন করিয়া থাকেন। লোকে বলে বে, প্রেমান্ধ কুলটার অবস্থা ও কৃষ্ণপ্রেমে অভিভূত জীবের অবস্থা একই প্রকার। কৃষ্ণপ্রেম বে কি পদার্থ, তাহা পরকীয়া-রস বাতীত অন্ত উপমার বারা, জীবকে ্রুমাইবার যো নাই। নিজে পবিত্র হইলে এ সমূদায় অপবিত্র বোধ

ক্রিতেন, করিয়া শ্বরং প্রভূকে দেখাইতেন। কিন্তু বাঁহারা উহা দেখিতেন, অভিনেত্রী বেশ্রা বলিয়া তাঁহাদের রদাশাদনে কোন ব্যাঘাত হইত না। তবে এ সমুদ্ধ বিধি পবিত্র লোকের জক্ত।

দে বীহাহউক, প্রভু বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার বিশ্ব, আমন কি এই গৌড় সান্ধিথা আদিবার আমার যে কি প্রয়োজন তাহা কেহ জানে না। দে কেবল তোমাদের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত। তোমরা নিশ্চিত্ত থাক, কৃষ্ণ তোমাদিগকে অচিরাৎ কুপা করিবেন অন্ত হইতে তোমরা তুই ভাই "সনাতন ও রূপ" নামে থাতে হইবে।"

বখন প্রভূ প্রকাশ হইলেন, তখন তাঁহার কথা জগতে সকলে তানিলেন,—কেহ বিশ্বাস করিলেন, কেহ করিলেন না। কিন্তু রূপ ও সনাতন তাহা বিশ্বাস করিলেন, করিয়া প্রভূকে দৈল্য-পত্র লিখিলেন, অর্থাৎ পত্রেই আপনাদের উদ্ধার ভিক্ষা করিলেন। অবশু প্রভূ উত্তর দিলেন না। রূপ সনাতন আবার লিখিলেন, তবু প্রভূ উত্তর দিলেন না। এথন তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে লইতে তাঁহাদের নিকট আসিয়াছেন। কেন না, এই তুই ভাই দারা তিনি জীব উদ্ধার করিবেন।

প্রভুর ছই চারিটা কথায় ছই ভাই চিরদিনের নিমিত্ত প্রীপ্রভুর দাস হইলেন। এরপ অচিস্কাশক্তি জীবে সম্ভবে না। এই ছই ভাই মহা বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী; যুক্তপ্রিয় ও ক্ষেচ্ছাচারী মুসলমান রাজার অধীনে দম্যবৃত্তি ও নানাবিধ কৃকর্ম করিয়া মহা ঐম্বর্যাশালী হইয়াছেন। তাঁহারা প্রভুকে দর্শন ও প্রধাম করিলেন, আর অমনি তাঁহাদের পুনর্জন্ম হইল। বে ঐম্বর্ষোর নিমিত্ত জীব মাত্রেই কি না করে, যাহার নিমিত্ত তাঁহারা ছই ভাই নানাবিধ কৃকর্ম করিয়াছেন, এখন প্রভুশ্বন্দিনে সেই সমৃদয় ঐম্বর্ষ্য মলের ক্লার একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। ক্রমে ক্রমে এই ছই ভাই কিরপ শক্তিসম্পন্ন হইলেন তাহা পরে বলিব। বাইবার সময় জোট প্রনাতন এই কথা বলিলেন, "প্রভু, এত লোক লইয়া বুন্দাবনে গমন কুরিলে হুখ পাইবেন না।" আর নিত্যানন্দ প্রভুকে গোপনে বলিলেন, "বিদিও এতু স্বন্ধং ভগবান, সকলের কর্ত্তা, কিছু আমরা কুল্র জীব, আমাদের ভয় বায় না। প্রভুকে এ স্বেচ্ছাচারী রাজার নিকটে থাকিতে দেওয়া ভাল নয়। তাঁহাকে এখান হইতে অক্সত্র লইয়া বাওয়া কর্ত্তব্য।"

প্রভাতে প্রভূ আপনি বলিলেন, "কল্য নিশিযোগে সনাতনের মুখে শ্রীর্ফ আমাকে ভালরপ শিক্ষা দিয়া গিরাছেন। শ্রীবৃন্দাবনে যদি ঘাই তবে একা যাইব। কিন্তু আমি যেন বাজী পাতাইয়া লক্ষ্ণ লোক সঙ্গে লইয়া চলিতেছি। শ্রীবৃন্দাবন অতি গুপু ও পবিত্র স্থান। সেখানে কলরব শোভা পায় না। যাহারা আমার সঙ্গে চলিতেছেন, আমি তাঁহাদের নিবারণ করিতে পারি না। আমি এখান হইতে নীলাচলে ফিরিব। আর সেখান হইতে বৃন্দাবনে যাইব।" ইহাই বলিয়া গুভূ প্রক্ষিকে অর্থাৎ দেশাভিমুখে ফিরিলেন।

ভবভূতি বলিলেন, মহাজনের মন যদিও শিরীষ কুন্থমের স্থায় কোমল, কিন্তু প্রয়োজন মত উহা বজের স্থায় কঠিন হয়। তাহার প্রমাণ এই দেখা কোথা নীলাচল, আর কোথা গৌড়। যে বুন্দাবনের নামে প্রভু আননেদ মূর্চিত্ত হয়েন, সেই বুন্দাবনে যাইবার জন্ম, ছই মাস হাঁটিয়। বন জন্ম অভিক্রম করিয়া, প্রায় অর্দ্ধ পথ আসিয়াছেন। একটি কথা, যাহা তোমার আমার কাছে সামান্ত, তাহা হারা চালিত হইয়া প্রভু এ সমুদ্ধ পরিশ্রম ও কটের ফল ত্যাগ করিলেন। প্রভু যে পথে আসিয়াছেন সেই পথে ফিরিয়া চলিলেন।

প্রভু ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় গন্ধার পরপারে চৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃম্বরে "নরোত্তম দাস" বলিয়া করেক বার ডাক দিলেন, দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যদি প্রভু ওধু "নরোভ্রম" বলিয়া ডাকিতেন, তবে ভক্তপণ ভাবিতে পারিতেন যে, প্রভু প্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেছেন, কারণ তাঁহার এক নাম নরোভ্রম। কিছু "নরোভ্রম দাদ" ভানিয়া কেহ কিছু ঠাছরিতে পারিলেন না। তাঁহার বছু বংসর পর্টির, সেইহানে যথন প্রীনরোভ্রম দাস ঠাকুর মহাশয় উদয় হইলেন, ভ্রমই সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, সর্ব্বশক্তিমান প্রভু "নরোভ্রম দাস" বলিয়া ডাকিয়া, তাঁহাকেই আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

প্রভূ পথে ভক্তগণকে, যাহার যেখানে বাড়ী, গেখানে রাখিয়া আসিতে লাগিলেন। এইরূপে শীথগুর পর অগ্রন্থীপে আইলেন। ংসেথান হইতে নদীয়ার না যাইয়া ক্রতপদে একেবারে শান্তিপরে চলিলেন। তাঁহার সদী ভক্তগণ প্রভুর প্রত্যাগমন সংবাদ, পথ হইতে শ্রীনবদ্বীপে প্রেরণ করিলেন। শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণ শুনিলেন যে, প্রভূ শান্তিপুরে যাইতেছেন ও দেখানে শচীমাতার নিমিত্ত কিছু দিন থাকিবেন। প্রভু যে গৌড় হইতেই দেশে প্রত্যাগমন করিবেন, এ কথা 🗽 কেহ কেহ কোন প্রকারে পূর্কে জানিতেন। সে বড় রহস্তের কথা। ব্রন্দাবনে প্রভু হাঁটিয়া ঘাইতেছেন, এই নিমিত্ত পরম শক্তিসম্পন্ন নুসিংহানদ ব্রহ্মচারী, প্রভুর গমন স্থলভের নিমিন্ত, মনে মনে একটি জ্ঞান্ধান প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই মানসিক পথের ছই ধারে স্থান্ধি কুস্থম শোভিত বুক্ষ সমুদায় রোপণ করিলেন, তাহার উপর কোফিল अ ময়ুর বসাইলেন। এইরূপে মনে মনে প্রভুকে প্রত্যাহ লইরা যাইতেছেন। প্রভূর প্রত্যেক শ্রীপদের নিমে একটি পদ্মকূল রাখিতেছেন, বৈন উহাতে ব্যথা না লাগে। ব্রহ্মচারী এইরপে প্রভকে দকে দকে ক্রইরা যাইতেছেন। কানাই-নাটশালা পর্যন্ত লইরা গেলেন। কিছ স্মার এই জাজাল বান্ধিতে পারেন না। বহুকটেও জাজাল বান্ধিতে না পারিয়া, বৃঝিলেন বে প্রভূ আর অগ্রবর্তী হইবেন না। তথন জিনি এ কথা প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, প্রভূ এবার স্থুক্ষাবন বাইবেন না, কানাই-নাটশালা হইতে ফিরিরেন । উপরে ক্রক্ষারারীর যে রক্ষ বলিলাম, ইংক্তি বলে "মানসিক-দেবা"। ইহা হারা প্রীকৃষ্ণকে অতি শীঘ্লাভ করা যার। এইরূপ করিয়া শ্রীভগবানের সক্ষ করাই প্রকৃত ভলন ৴

শচীমাতার নিকট বিদায় লইয়া প্রভু বুন্দাবন গমন করিয়াছেন। পুত্রকে বিদায় দিয়া শচী, সাধারণের চক্ষে, বড় ছ:থে দিন কাটাইতেন ! কিন্তু প্রভুর ক্লপায় তাঁহার অন্তরে কোন হঃখ ছিল না। বেহেতু প্রভু ্যেই তাঁহার নিকট বিদার লইতেন, অমনি তিনি ক্লফবিরহে বিহবল - হইয়া সংসারের সব কথা ভলিয়া যাইতেন। শচীর মনের ভাব বে, তিনি যশোদা। মনের ভাবত বটেই, প্রকৃতও তিনি তাহাই। আর তাঁহার যে পুত্র ক্লফ তিনি মধুরায় গিয়াছেন। যে কোন ভাবেই ইউক, কৃষ্ণ সমন্ধ থাকিলেই, তাহা আনন্দমর হয়। বিরহ বড় ছ:খের বছ, কিন্তু ক্লফবিরহ বড় সুথের সামগ্রী। স্থতরাং যদিও শচীর ভাব দেখিক লোকের হানর বিদার্থ হইত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি আনন্দে বিহরত থাকিতেন। তাঁহার বাড়ীতে কোন লোক আসিল। শচী ভাবিলেন. ইনি বিদেশী, অবশ্য মধ্রার সংবাদ রাখেন। শচী তাহাকে বিজ্ঞাস। করিলেন, "বাপু, ভূমি কি মণ্রা হইতে আদিয়াছ, আমার ক্রঞের সংবাদ বলিতে পার ?" একথা শুনিয়া কেবল তাহার কেন, যে কেহ শুনিত সকলেরই ছানয় বিদীর্ণ হইত। কথন বা শচী, মশোদা বৈরূপ क्तिशाहित्नन, त्मरेक्रभ क्रियां क्रक्षत्क वैधिए हिन्तिन, क्थन वा क्रक ক্রফ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এ সমুখার আর কিছুই নর, কেবল শ্রীরুঞ্চ শচীর সহিত এইরূপে খেলা করিতেন। তুমি আমি যাহাই ভাবি .

না কেন, ভাগাবতী শচী প্রীভগবং সংসর্গে অতি আনন্দে দিন কাটাইতেন। প্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থাও ঠিক শচীর স্থায়।

শচী শুনিলেন, নিমাই শান্তিপুরে বাইতেছেন, সেধানে তুঁাছার: নিমিত্ত কিছুদিন অপেকা করিবেন। অমনি শ্চীর ভারার জগতের कथा मतन পड़िन, जात जिन "निमार्ट" "निमार्ट" विनार्व कार्निता উঠিলেন। গঙ্গাদাস, মুরারী এবং নদীয়ার অক্তান্ত ভক্তগণ শচীমাতাকে লইরা শান্তিপুরে চলিলেন। এদিকে প্রভু সঙ্গোপান্ধ সহিত হঠাৎ শ্রীঅধৈত প্রভুর মন্দিরে উদয় হুইলেন। হঠাৎ প্রভুর উদয় দেখিয়া অবৈত আনন্দে হস্কার করিতে লাগিলেন। ওদিক হইতে শচী দোলায় চড়িয়া শান্তিপুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শচী দোলার বাহির হইলে প্রভু অমনি দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। তাহার পর প্রভু উঠিয়া শ্লোক পড়িতে পড়িতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "কুমি বশোদা, তুমি দেবকী, তুমি জীবের বন্ধু, তুমি রূপাময়ী, স্নেহময়ী, আমার এ দেহ তোমার, ভূমি এক তিলে আমাকে কে দেবা করিয়াছ, নিহু যুগে আমি তাহা শোধ দিতে পারিব না।" প্রভু জননীকে প্রদক্ষিণ ক্ষিরিতেছেন, স্তুতি করিতেছেন, আর রোদন করিতেছেন। শচী হাঁ 🎏 রিয়া পুত্রমুথ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। শচী পূর্বে বাহা একবার ৰলিয়াছেন, আবার সেই কথা বলিলেন। বলিলেন, "নিমাই, তুমি আমাকে প্রণাম কর, ভাহাতে আমার ভয় করে।" প্রভু বলিলেন, "মা, আর্মি ক্লডেক্টির কালাল। যদি আমার কিছু রুঞ্চক্তি হইরা থাকে সে কেবল ভোমা হইতে, ইহা আমি সত্য সত্য বলিতেছি।"

শ্চী অভ্যন্তরে গমন করিলেন, আর অমনি রন্ধনের ভার লইলেন। রন্ধন হইল, নিতাই ও গৌর হুই জনে ভোজনে বসিলেন। প্রভূ কি কি ভালবাসেন শ্চী তাহা জানেন, তাই সেই সমুদার সামগ্রী সংগ্রহ করা.

হইবাছে। সে সমূদার সামগ্রীও বে বড় ছন্তাপ্য ও মূল্যবান তাহা নতে। প্রভুর শাকে বড় ক্রচি বিংশতি প্রকারের শাক রন্ধন করিয়াছেন। প্রীরুন্দাবন দাস প্রভুকে বড় ভালবাদেন, আর প্রভুঞ্ যাহাকে বা ৰে প্ৰব্য ভালৰালেন, তিনিও তাহাকে ও সেই প্ৰব্যকে ভটি করেন এবং ভালবাদেন। গুড় শাক ভালবাদেন, তাহাই ঠাকুর বুন্দাবন দাস আর শাককে শাক বলেন না, শাককে বলেন "শ্রীশাক"। প্রভূষয় ভোজনে বসিলে, ভক্তগণ তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিলেন, আর শচী একট আডালে বসিয়া ভৌজন দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রভর আনন্দের সীমা নাই, কাজেই নানাবিধ রহস্ত কথা বলিতে লাগিলেন। নানাবিধ শাক দেখিয়া. "শ্রীশাক"গণের গুণ বর্ণনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি শাকের পক্ষপাতি বলিয়া ডোমরা আমাকে অন্তরে অন্তরে বিদ্রূপ কর, কিন্তু শাকের কি মহিমা তাহা প্রবণ কর। এই যে হেলাঞ্চা শাক, ইনি দেহ রক্ষা করেন, আর পরোকে রুক্ষভক্তি দান করেন।" এ কথা শুনিয়া সকলে হাস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রস্কৃত্র ইহাতে নিরস্ত হইলেন না. গম্ভীর ও নিরপেকভাবে অন্তান্ত শ্রীশাকৈ গুণবর্ণনা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "বাস্ত শাক ভোজনে রাধারাণীর রূপা হয়।" হায়। যদি বাস্ত্রশাক ভোজনে রাধারুফের রূপা ইইড তবে তবেলা এই শাক থাইতাম। সে যাহা হউক, এইরূপ হাস্তকৌতকে ভোজন সমাপ্ত হটল। তখন সকলে সেবার পাত্র লইরা কাডাকাজি আবল্ধ কবিলেন।

প্রভুর ধণিও সম্বর ধাইতে মন, কিন্তু মাধবেন্দ্রনির্যাণ তিথি সমূর্ত্তে মাধবৈন্দ্র ক্ষেত্রত প্রভুর গুরু। তাই স্বাচার্য্য তাঁহার বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে সর্বস্থনিক্ষেণ করিরা থাকেন। প্রভু সেই মহোৎসবেশ্ব স্বস্থরোধে স্বার কয়েক দিবস শান্তিপুরে রহিলেন। এই স্বব্যাশে প্রভু

, # T

এগারীদানের স্থানে শান্তিপুরের ওপারে কালনার গমন করিলেন। তথন -শীতকাল প্রায় গত হইরাছে, ভক্তগণ সকলে রবির তাপে কট পাইতেছেন। প্রভূ তথন কাশনার এই অভূত কথা বলিলেন, "বড় গ্রীম हरेएउट, धकरांत्र नाम-कीर्सन कत, भतीत कुड़ाहेन्ना गाउँक।" डाहाहे এই গীতের সৃষ্টি হইল—"হরিবল জুড়াক্ হিয়ারে।" বড় গ্রীশ্ব হইতেছে, -श्रतिनाम कत भतीत नीजन हरेरत, এই कथा वनिवात अधिकाती अक्साज কেবল আমার প্রভূ। গৌরীদানের ওথানে মহামহোৎসব হইল। গোরীদাস নিতাইগোরের চরণে পড়িয়া বর মাগিলেন যে, তাঁহারা ফুইজনে তাঁহার বাড়ীতে থাকুন। যেহেতু তাঁহারা না থাকিলে তিনি প্রাণে মরিবেন। তথাস্ত বলিয়া হুই ভাই ঠাকুর-ঘরে রহিলেন। পাছে প্রভূ পলারন করেন এই ভরে গৌরীদাস ঠাকুর-ঘরে শিকল দিয়া বাহিরে আদিলেন। আদিয়া দেখেন যে, গৌরনিতাই চুই ভাই বাহিরে শাঁড়াইয়া। তথন তাড়াভাড়ি ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া দেখেন বে, যে জীবন্ত-ঠাকুর তিনি ঘরে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা বিগ্রহ ্হিইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তথন গৌরদাস বলিলেন, "ও হইল না, যাহারা স্বরে আছেন, তাঁহারা যাউন, তোমরা আইদ।" ইহাই বলিয়া বাহিরের ्राष्ट्रे कीरस ठीकूत्रवयरक व्यास्तान कतिराज नाशिरनन। हेशराज वाहिरतत তুই ভাই খরে আসিয়া বিগ্রহ হইলেন, আর পুর্বে গাঁহারা বিগ্রহরূপে ছিলেন, তাঁহারা জীবন্ত হুইরা বাহিরে চলিলেন। এইরূপ বার বার रहेट जानिन, काटकरे निक्नाम रहेना लोजमान या भारेलन जाराहे রাথিলেন,--ভালই পাইলেন। জনশ্রতিতে বেরূপ কাহিনী শুনা যায়, कक्तभ रिनाम। किंद्ध भाकद्वाञ्चर এই मश्रास मीन क्रम्थनान वा স্থামানন্দ ( যিনি উৎকল উদ্ধার করেন ) রচিত এই তিনটী পদ चाटा ग्याः-

ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি কিরি, নিত্যানন্দ বলে ছরিভারে। কান্দি গৌরীদান বোলে, পড়ি প্রভুর পদতলে, কড়ু না ছাড়িবে মোর বাড়ী র আমার বচন রাখ, অছিকানগরে থাক, এই নিবেদন ভুগা পার। ঘদি ছাড়ি গাবে ভুমি, নিশ্চর মরিব আমি, রহিব সে নির্থিয়া কায়॥
তোমরা যে হাটি ভাই, থাক মোর এই ঠাঞি, তবে সবার হর পরিজাণ।
পুন নিবেদন করি, না ছাড়িহ গৌরহরি, তবে জানি পতিত-পাবন ॥
প্রভু কহে গৌরীদান, ছাড়হ এমত আশ, প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছিয়ে আমি, নিশ্চর জানিহ তুমি, সত্য মোর এই বাক্য রাখ॥
এত গুনি গৌরীদান, ছাড়ি দীর্ঘ নিশান, ফুকরি ফুকরি পুন কান্দে।
পুন সেই তুই ভাই, প্রবোধ করয়ে তায়, তবু হিয়া থির নাহি বান্ধে য়
কহে দীন ক্ষদান, চৈতক্ত চরণে আশ, ছই ভাই রহিল তথায়।
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে বন্দী হৈলা ছুইজনে, ভকত বৎসল তেঁঞি গায়॥

আকুল দেখিয়া তারে, কহে গৌর ধীরে ধীরে, আমরা থাকিলাম তোর ঠাকি ।
নিশ্চয় জানিহ তুমি, তোমার এ যরে আমি, রহিলাম এই তুই ভাই ॥
এতেক প্রবোধ দিয়া, তুই থানি মূর্দ্ধি লৈয়া, আইলা পণ্ডিত বিভ্যমান ।
চারিজনে দাঁড়াইল, পণ্ডিত বিভ্রম ভেল, ভাবে অশ্রু বহয়ে নয়ান ॥
পুন প্রভু কহে তারে, তোর ইচ্ছা হয় বারে, সেই ছুই রাখ নিজ ঘরে ।
তোমার প্রতীতি লাগি, তোর ঠাকি থাব মাগি, সত্য সত্য জানিহ অস্তরে ॥
শুনিয়া পণ্ডিতরাজ, করিলা রন্ধন কাজ, চারিজনে ভোজন করিলা ।
পুশে মাল্য বস্ত্র দিয়া, তাশুলাদি সমর্পিয়া, সর্ব্ব অক্ষে চন্দন লেপিলা ॥
নানা মতে পরতীত, করি ফিরাইল চিত, দোঁহারে রাখিলা নিজ ঘরে ।
পণ্ডিতের প্রেম লাগি, তুই ভাই খার মাগি, দোঁহে গেলা, নালাচলপুরে ॥
পণ্ডিত করয়ে সেবা, যথন যে ইচ্ছা যেবা, সেই মত করয়ে বিলাস ।
হেন প্রভু গোরীদাস, তার পদ করি আশ, কহে দীনহীন কুঞ্চনাম ॥

শ্ৰীবৃন্দাবন নাম, রত্ন চিন্তামণি ধাম, তাহে কৃষ্ণ বলরাম পাশ। স্ববলচক্র নাম ছিল, এবে গৌরীদাস হৈল, অধিকা নগরে বার বাস ॥ নিতাই চ্চতন্ত বার, দেবা কৈলা অঙ্গীকার, চারি মুর্ভি ভোজন করিলা।
পুরুবে স্বল বেন, বশ কৈলা রাম কামু, পরতেক এখানে রহিলা র
নিতাই চৈতন্ত বিনে, আর কিছু নাহি জানে, কে কহিবে প্রেমের বড়াই।
সাক্ষাতে রাখিল ঘরে, হেন কে করিতে পারে, নিতাই চৈতন্ত তুই ভাই।
প্রেমে লক্ষ কম্প বার, পুল্কিত হুহুছার, কণেকে রোদন ক্ষণে হাস।
ভার পাদপন্ত রেণু, ভূষণ করিয়া তন্তু, কহে দীনহীন কুঞ্চদান।

প্রভু শান্তিপুরে প্রভ্যাবর্ত্তন করিয়া মাধবেক্সপুরীর মহোৎসব পর্যন্ত রহিলেন। এই মহোৎসবের রন্ধনের ভার সমুদার শচীদেবীর উপর পড়িল। এই মহোৎসবের সঙ্গে প্রভুর নদীয়া-বিহার ফুরাইল। প্রভু জননীর নিকট বিদার লইলেন। শচী ব্ঝিলেন, এই শেষ দেখা, অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষের এই শেষ দেখা। যেহেতু শচী ইচ্ছা ক্রেরিলেই দিব্যচক্ষে প্রভুকে সর্ব্বদা আপন ধরে দেখিতে পাইতেন।

এই সমরে রখুনাথ দাস শান্তিপুরে আসিরা প্রভ্র শ্রীচরণে পড়িলেন।
সপ্তগ্রামের অধিপতি হিরণা ও গোবর্জনের পুত্র রখুনাথ। প্রভ্ সন্ত্যাস
করিয়া যথন শান্তিপুরে আইসেন তথন রখুনাথ বালক; প্রভ্কে দর্শন
করিতে আসিরাছিলেন। ৫০ দিন প্রভ্কে দর্শন করিয়া তাঁহার বৈরাগ্য
উপস্থিত হইল এবং সংসারে বাস অসন্থ হইরা পড়িল। প্রভ্ সেথান
হইতে নীলাচল গমন করিলেন। রখুনাথ বারংবার সেথানে পলাইয়া
যাইতে চেট্টা করেন, আর ধরা পড়েন। এবার প্রভ্ শান্তিপুরে আসিলে
রখুনাথ পিতার নিকট অনেক মিনতিপুর্বক আজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে
দেখিতে আসিলেন। প্রভ্ তাঁহাকে অনেক রূপা করিয়া উপদেশ
দিলেন। বলিলেন, "তুমি বাড়ী যাও, স্থির হইরা অন্তর নিষ্ঠা কর।
সংসারের কাজ সমুদার করিও, কিন্ত উহাতে অনাবিষ্ট থাকিও, আর
লোক স্বেখাইয়া কপট বৈরাগ্য করিও না। অনারাসে য্থাযোগ্য বিষয়

- ভোগ করিও, কিন্তু উহাতে মৃগ্ধ হইও না। লোক একেবারে সাধু হয়
- না, তুমি এইরূপ ব্যবহার কর, উপযুক্ত সমরে প্রীক্তম্ক তোমাকে সংদার
হইতে উদ্ধার করিবেন। ইহাই বলিরা, প্রভূ তাঁহকে গৃহে বিদার
করিরা দিলেন। হে গৃহী-পাঠক-মহাশ্মগণ! প্রভূর এই শিক্ষাগুলি
পালন করিতে চেষ্টা করুন।

প্রভু দেখান হইতে কুমারহট্টে আসিলেন। খ্রীবাস তথন তাঁহার ্কুমারহট্টপ্ত আগ্রয়ে বাদ করিতেছিলেন। শ্রীবাদ, শিবানন্দ দেন ও বাস্থদেব দত্ত প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভূব সহিত নিম্নগ্রামে প্রভ্যাগমন করিলেন। প্রভূ অবশ্য শ্রীবাদের বাড়ী ভিক্ষা করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কিরূপে সংসার-যাত্রা সমাধা করেন, ব্যেহেতু তাঁহার পরিবার বৃহৎ ও তিনি কিছুই করেন না। শ্রীবাদ ইহাতে হাতে তিন তালি দিয়া বলিলেন, "এই আমার সঞ্চল।" শ্রীবাস এই সঙ্কেত দ্বারা ইহাই বলিলেন, "একদিন, গুইদিন, তিন্দিন পর্যন্ত উপবাস कतिव। ইহাতে यमि क्रस्थ व्यक्त ना तमन, তবে গঞ্চায় প্রবেশ করিব। প্রভু ইহাতে হস্কার করিয়া বলিলেন, "শ্রীভগবানে এত বিশাস! আছা স্থামি তোমাকে বর দিতেছি যে, যদি লক্ষ্মী স্বয়ং কথনও উপবাস করেন, তবু ভূমি কথনও অন্নকষ্ট পাইবে না।" শ্রীবাদের দৌহিত্র শ্রীবুন্দাবন দাস তাঁহার গ্রন্থে এই কাহিনী বলিয়া গৌরব করিয়া বলিতেছেন: "তাই. সেই বরে আমার দাদার ঘরে অন্ধ কট নাই।" প্রভু সেথানে হইতে তাঁহার মাসী ও মাসীপতি চল্লশেথরের বাড়ী গমন করিলেন। প্রভ তাঁহাদের ছেলে. তাই অভান্তরে গমন করিলেন। এমন সময় একটি স্মাবগুৰ্থনবতী যুবতী স্থী আসিরা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রভু স্থাশীর্কাদ করিলেন, "তুমি পুত্রবতী হও।" একথা শুনিরা সেই যুবতী ্রুন্দন করিয়া উঠিলেন। প্রভূ ইহাতে একটু অপ্রতিভ হইয়া বিল্লেন,

"কেন, কি হইল ?" তথন তানিলেন, সেই ব্বতী প্রথম ভগবান আচার্য্যের স্থা। প্রীভগবান আচার্য্য প্রভ্কে না দেখিলে মরেন"। এই নিমিত্ত বিবাহ করিয়া, স্থাকে প্রীবাদের বাড়ী ফেলিয়া, নীলাচলে প্রভ্রের নিকট বাস করেন। তাহার পরে ভগবানের স্থা চল্লশেথরের আপ্রয় গ্রহণ করেন। প্রভ্ এই সম্দায় কথা তানিয়া ঈবং হান্ত করিলেন। পরে বলিলেন, "আমার আশীর্ষাদ বার্থ হইবার নয়। তুমি সতাই প্রবতী হইবে।" ইহার পর প্রভ্ নীলাচলে গমন করিয়া ভগবানকে যগোচিত তিরস্কার করিলেন। বলিলেন তুমি গৃহে গমন কর। তোমার পুত্র সন্তান হইলে তথন তুমি আমার নিকট আগমন করিও। এই আজ্ঞায় প্রভিগবান দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তাহার ছইটি মহাতে জ্প্রী পুত্র হইল।

প্রভু নীলাচলাভিম্থে জত চলিলেন। পানিহাটী রাঘবের বাড়ীতে ছই এক দিবদ রহিলেন। দেখান হইতে বরাহনগরে শ্রীভাগবতাচার্য্যের নিকট শ্রীভাগবত শুনিয়া অনেক নৃত্য করিলেন। পরে ক্রতগতিতে নীলাচলে আগমন করিলেন। ধরনি হইল প্রভু শ্রাসিতেছেন, আর শ্রীক্লেরের লোকে প্রভুকে দর্শন করিতে ধাবিত হইলেন। গলাধর ও আইলেন। গলাধর প্রভুর শ্রীমুধ দর্শন করিয়া আনন্দে মূর্জ্বিত হইয়া পড়িলেন। বাহার মুখ দেখিয়া কেহ আনন্দে মূর্জ্বিত হয়েন তিনি ধন্ত, আর ফিনি মূর্জ্বিত হয়েন তিনিও ধন্ত। তাই শ্রীগোরাঙ্গের এক নাম ''ললাধরের প্রাণনাধ।"

ভক্তগণ আসিয়াছেন। এভুও ভক্ত সকলে বসিলেন। প্রভু আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন, শ্রীবৃন্দাবনে বাইতে একটুও আরাম পাই নাই। দিবানিশি লোকের কলরব। লক্ষ লক্ষ লোক সন্দে চলিল। কানাই নাটশালা গ্রামে স্নাভন আমাকে উপদেশ দিলেন যে, এত লোক লইয়ঃ

বুন্দাবনে বাওয়ার হথ পাইবেন না। আমি বুঝিলাম, জীক্ত্ব স্নাতনের मूर्थ आमारक छेशाम कतिता। कांत्रण এত लोक महेवा वृत्तावरनः গেলে লোকে ভাবিবে বে, আমি বাজিকর সাজিয়া, হৈ হৈ করিয়া, বুন্দাবনে গমন করিতেছি। সে অতি নিভ্ত পবিত্র স্থান, দেখানে একা बाहेर, ना इय এकक्कन मध्य थाकिरत। आमि कांद्रके रम्थान इहेरछ নিবৃত্ত হইলাম। আমি তথন বুঝিলাম বে, আমি গদাধরের নিক্ট-व्यभत्राथ कतिशाष्ट्रि, जारे व्यामात्र या अत्रा रहेन ना । अनाधत्रक इःथ नित्रा গমন করিলাম, আর ভাহার ফল এই হইল ডে, আমায় ফিরিয়া আহিতে হইল।" উহাতে গদাধর কুতার্থ হইয়া গলার বসন দিয়া চরণে পড়িলেন;-পড়িয়া বলিলেন "প্রভূ, তোমার বুন্দাবনে যাওয়া কেবল লোক-শিক্ষার নিমিত্ত। বৃন্দাবন আর কোথা ? যেখানে তুমি ১.ইখানেই বৃন্দাবন। বুন্দাবনে যাইবে তাহাতে বাধা কি? সমুখে চারিমাস বর্ধা আসিতেছে, ইহার অন্তে আপনি স্বচ্ছনে গমন করিবেন।" সকলে ইহাতে বলিলেন, "পণ্ডিতের যে মত ইহাই সর্কবাদিসম্মত।" তথন প্রভু গদাধরকে উঠাইরা আলিন্ধন করিলেন। সে দিবস প্রভু গদাধরের স্থানে সেবা কবিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রচার-কার্য্যের জন্ত গৌড়ে রহিলেন। প্রভু গৌড়ীয়:
ভক্তগণকে বলিয়া আসিয়াছেন, আমার সঙ্গে এই দেখা হইল, ওঁ।হারার
এবার বেন আর নীলাচলে গমন না করেন। স্বতরাং এবার রথ-যাত্রার
সময় প্রভু কেবল নীলাচল-ভক্তগণকে লইয়া এই শুভকায়্য সম্পাদন
করিলেন।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

আমার বলরে, কতদূর বৃন্দাবন। আমার দিবেন কি কৃষ্ণ দর্শন।

গৌর-উ**ক্তি—প্রাচীন গীত**।

প্রভূ যথন শান্তিপুরে শচীমাতার নিকট বিদায় হয়েন, তথন বুন্দাবন থাইবার অমুমতি, ভিকা মাগিলেন। বলিলেন, "মা, বার বার চেষ্টা করি-लाम, किन्द वृत्त्वरान गारेरज পातिलाम ना। जुमि श्रव्हन्त मर्रम जामारक অকুনতি দাও।" শচী ধীরে ধীরে বলিলেন, "দিলাম"; ইহা বলিয়া জগতের মধ্যে সর্কাপেকা কাছালিনীর কায় পুত্রের মুখপানে চাহিলেন। প্রভু সে দর্শনে মর্মাহত হইলেন এবং বদন হেঁট করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার পর প্রভু শান্ত হইয়া, একথা ওকথা বলিয়া জননীর নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন। প্রভু গমন করিলেন কিন্তু শচীর মনে একটি কথা বারংবার উদয় হইতে লাগিল—"নিমাই ুকান্দিল কেন ?" ঘাইবার সময় নিমাই কান্দিল কেন ?" শচী আপন্-স্মাপনি এই কথা প্রথমে ভাবিতে লাগিলেন। পরে শ্রীমহৈত প্রভুকে ক্রমে মুরারিকে, শ্রীবাসকে, এইরূপে জনে জনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"নিমাই যাইবার বেলা এরপ কান্দিল কেন ?" তাঁহারা ইহাই বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন বে, কান্দিবার কোন বিশেষ উদ্দেশ্র . 2िन ना । ঠাকুর জননী-বৎসল, তাই বিদায় কালে কলিয়াছিলেন। শচী প্রবোধ মানিলেন না। তিনি উত্তরে বলিলেন, "তাহা নয়, তোমরা निमारेटवत कि तूस ? निमारेटवत मटक विनायत दवन। यथन आमात हटक চক্ষে মিলন হইল, তথন সে আমাকে অন্তরে অন্তরে আর একটা কথা বলিরাছিল। তাহার অর্থ-"মা, এই জন্মের মত দেখা, আর দেখা

ক্টবে না। তা না ক্টলে, যাইবার বেলা কান্দিবে কেন ?" "যাইবার বেলা কেন্ কান্দিল" বলিতে বলিতে শচী নবৰীপে গমন করিলেন, সেথানে যাইরাও উহাই বলিতে বলিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে প্রভুনীলাচলে কি করিতে লাগিলেন, শ্রবণ কর।

প্রভুর মুখে এক কথা, আর মনেও সেই এক ভাব যে, "কবে বৃন্দাবন বাইব ? কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা নিধুবন, কাঁহা রুক্ষ বিহারের স্থান ? কবে আমার বৃন্দাবন দর্শন হইবে ? কবে আমি বনস্থলীতে গড়াগড়ি দিব ? যমুনার স্থান করিব ?" প্রভুর এইরূপ আক্ষেপ-উজিডে ভক্তগণের হুদর বিনীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

প্রভূব ছল-ছল আঁথি, মান বদন। স্বরূপকে নিকটে ভাকিলেন।
স্বরূপ আসিলে, প্রভূ অমনি তাঁহার হাত হ'থানি ধরিলেন, ধরিয়া অভি
কাতরভাবে বলিলেন, "স্বরূপ, আমাকে বৃন্দাবনে যাওয়ার সাহায্য
কর, তোমায় মিনতি করি।" স্বরূপ আমাস বাক্য বলিতে লাগিলেন।
রামরায় আইলেন, তাঁহাকেও প্রভূ নিকটে লইয়া বসিলেন। তাঁহায়
নিকটেও ঐ এক কথা,—"আমার ভাগো কি বৃন্দাবন দর্শন হবে ?"
রামরায়ও আমাস বাক্য বলিলেন। প্রভূকে বে কেহ দর্শন করিতে
যাইতেছেন, প্রভূ তাঁহাকে কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভূমি
সত্য করিয়া বল, আমার কি প্রিকুলাবন দর্শন ঘটিবে ?" এইয়েশে প্রভূর
দিবানিশি কাটিতে লাগিল। ভক্তগণের মনে চইল বে, বৃন্দাবন না
দেখিলে প্রভূ প্রাণে মরিবেন। "বৃন্দাবন, বৃন্দাবন," করিয়া প্রভূ রোদন
করেন, আর সেই সলে ভক্তগণিও রোদন করেন। জীবশিক্ষার নিমিন্ত
প্রভূর অবভার; কিরণে বৃন্দাবন যাইতে হয়, প্রভূ ভাহাই শিক্ষা
দিলেন।

তখন সকলে বৃক্তি কুরিয়া প্রভুকে বৃন্দাবন পাঠাইবার উদ্যোধ

করিতে লাগিলেন। বলভন্ত ভট্টাচার্য্য একজন:ব্রাহ্মণ-ভূত্য সঙ্গে করিয়া ভীর্থ পর্যাটন আশার নীলাচল আগমন করিয়াছেন। ভূড্যের সহিত ভাঁহাকে প্রভুর সঙ্গে দেওয়া হইল। প্রভু বনগথে যাইবেন এই স্থির ছইল। দিনও স্থির হইল। প্রভু স্থাবার বিজয়া-দশমী দিনে অতি প্রভাবে ব্রস্কাবন চলিলেন। লোক সংঘটন ভরে প্রভুর গমনবার্ছা ছুই চারিজন মশ্মী-ভক্ত ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারিলেন না। প্রভু কটক ভাহিনে রাখিয়া নিবিড় বনপথে ঝাড়িখণ্ড দিয়া চলিলেন। প্রভার সঙ্গী ছইজনের সহিত এই সাব্যস্ত হইয়াছে যে, তাঁহারা বড় একটা কথা বলিবেন না। প্রভু আপন মনে যহিবেন। তাই প্রভু আপনার মনে চৰিয়াছেন। অগ্রে বলজন্ত পথ দেখাইয়া চলিতেছেন, প্রভু বিহ্বল অবস্থার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঢলিতে ঢলিতে যাইতেছেন। মধ্যাক্ত সমর হইলে সঞ্চিগণ প্রভুকে বসিতে ইন্ধিত করিলেন, প্রভু পুত্তলিকার ন্যায় সেথানে রসিলেন। প্রভ আবিষ্ট চিত্তে মান করিলেন, ভোজন করিলেন, বিশ্রাম করিলেন: আবার আবিষ্ট চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। বজনী আসিন, আশ্রম্মন্থান নাই, অমনি বনে রহিয়া গেলেন। শীত উপস্থিত ৰ্ইয়াছে, কিন্তু বনে কাঠের অভাব নাই। অগ্নি সম্মুখে রাখিয়া সকলে নিশিষাপন করিলেন।

যে ঝাড়িখণ্ডে এখনও বক্সপশুর ভয়ে দিবাভাগে বিচরণ করা যায় না, তথন সেথানকার কি অবস্থা ছিল, মনে করন। প্রভু বে পথে চলিলেন, সে পথে কেই কথন যার নাই, কাহারও যাইতে সাহসও হয় না। প্রভূ নিবিভূ বনে প্রবেশ করিলেন, ১০১৫ দিনের পথের মধ্যে লোকালয় নাই। অবস্থা ব্যাত্ম, হত্তী, গণ্ডার তাঁহাদিগকে খিরিল। বলভদ্রের ভয় হইল, কিন্তু প্রভুর হিংল্ল কন্ত্রগণের প্রতি লক্ষ্যও নাই। বক্সপশুও আসিল, কাতুকে দর্শন করিয়া, হয় কিরিয়া গেল, না হয় মোহিত হইয়া গাঁভাইয়া

ৰাকিল। প্ৰভু দান করিভেছেন, এমন সমর হতিবুধ জলগান করিভে আদিল। প্রভূকে দর্শন করিয়া তাহাদের হিংসাবৃত্তি অন্তর্হিত হইল। প্রভু গমন করিতেছেন, পথে ব্যাস্ত শরন করিয়া রহিয়াছে। প্রভুর চরণ ভাহার গাত্র স্পর্ন করিল। সে ক্লতার্থ হইয়া, অতি নম্রভাবে পথ ছাড়িয়া দিশ। কথন কথন বা ব্যাঘ্র আরুট হইয়া প্রভুর সঙ্গে গলে চলিল। সুগ প্রভৃতিও সেই দক্ষে দক্ষে চলিয়াছে। এই রূপে ব্যাদ্র ও মূগে কেখা সাক্ষাৎ হইতেছে, এমন কি এক সঙ্গে চলিয়াছে। অতি হিংল্ল জন্তগণের মনেও কোমলভাব আছে। দেখ না, ব্যান্ত পৰ্যন্তও আপন শাবককে লইয়া পালন করিতেছে, শাবকগণের নিমিত্ত প্রাণ দিতেছে। বঞ্চ কুকুরের হিংলে ভাব, আর পালিত কুকুরের প্রভুভক্তি দেখ। অবশ্র বন্ধ কুকুরের হালমে এই কোমলভাবের অঙ্কুর ছিল, আর উহা, মহুয়া সহবাদে ক্রমে লালিত পালিত হইরা সদগুণবিশিষ্ট হইরাছে। বদি ভারি বঞ্চা হর, তবে কেই কাহার হিংসা করে না। সাধারণ বিপদে ভাহাদের হিংমভাব দুরীভূত হয়। সেইরূপ প্রভুর দর্শনে তাহাদের হিংমভাব বিলুপ্ত হইরা কোমল ভাব উদ্দীপ্ত হইরাছে। কাজেই ব্যাছ ও মুগ মুখ শুকার্শ্ব করিতে লাগিল। এই মনোহর দুখা দেখিয়া প্রভুর স্কিগ্র অবাক হইলেন এবং প্রভুও স্থী হইয়া মৃত্র মৃত্র হাসিতে লাগিলেন। প্রভু গীত ধরিদেন, আর সমস্ত জগৎ স্থশীতল হইল। পক্ষী সকল আনন্দে সেই সঙ্গে সঙ্গে ধরনি করিয়া উঠিল। প্রাভূ উচ্চৈ:খরে রক্জনাম করিলেন, আর বেন সমস্ত জগৎ এই নামে প্রতিধানিত হইল, বুলল্ডা কুস্থমিত হইল, পুষ্প হইতে মধু ঝরিতে লাগিল। প্রভু একদিন সহজ অবস্থার বলভদ্রকে বলিলেন, "ক্লফ কুপামর, এই বনপথে আমাকে चानिया वफ इस मिलन।" প্রত্যহ বছ-ভোজন, সর্বাদা জনপুঞ্জী, পক্ষীর কোলাইল, মরুরের নৃত্য, পশুগশের স্বাভাবিক জীবন, বনের শোভা, এই সমুদার প্রভূকে মোহিত করিল। প্রভূ কথন কথন বন ত্যাগ করিরা গ্রাম পাইতেছেন। কিছু লোকসমার অতি অসভ্য। তাহারাও তাহাদের দদী ব্যাত্র ভল্লকের ক্লার হিংল। কিছু তবু প্রভুকে দর্শন করিরা ভাষারা পরিশেষে ভক্তিতে উন্মন্ত ছইন্ডেছে। এমন কি, গ্রাম সমেত বৈষ্ণব হইতেছে। এইরূপে প্রভু বারাণদীতে মনিকর্ণিকার ঘাটে আসিরা উপন্থিত হইলেন। ঘাটে অনেকে স্থান করিতেছেন। হঠাৎ দকলে দেখিলেন যে, একটা অতি দীর্ঘকায়, পরম ফুলার, পরম মধুর ও পরম মিগ্র বন্ধ প্রেমে টলিতে টলিতে আসিতেছেন। তিনি বয়সে যুবক, তাঁহার বর্ণ কাঁচা সোনার স্থায়, তাঁহার বাছ আজাফুলম্বিত, তাঁহার **ठकू कमनगरन**द छोत्र कक्षा मकदम शूर्न, छौहोत वहन शूर्नित हहेरछ ७ স্থুপ্তর। সকলে দেখিলেন যে, তিনি মন্তক অবনত করিয়া, বিছবল অবস্থার ক্লফ-নাম জপিতে জপিতে, তাঁহাদের মধ্যে উদিত হইলেন। সেই পরম গুভদর্শন সকলের চিড আকর্ষণ করিলেন। এই সমুদার লোকের নয়ন অন্ত দিকে আর গেল না, প্রভুর শ্রীমুথে আরুট হইয়া রহিল। কেহ বা আক্রষ্ট হইয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সকলে ভাবিতে বাপিলেন,—"ইনি যিনিই হউন, আমাদের জাতীয় সময় নহেন।"

এই সমুদার লোকের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি ইভিপূর্বে প্রভুকে দেখিরাছেন। প্রভুর দোসর জগতে নাই, স্মৃতরাং যিনি একবার তাঁহাকে দেখিরাছেন, তিনি আর ভূলিতে পারেন নাই। এই লোকটীও কাজেই দুর্শনমাত্রই প্রভুকে চিনিলেন। তথন তিনি ক্রতগমনে অগ্রবর্ত্তী হইরা প্রভুক্ত চর্লিলেন "আমি উপন মিশ্র।"

পাঠকের শ্বরণ থাকিতে পারে যে, প্রভু বধন জ্ঞাদশ বংসর বন্ধবে পূর্ববব্দে পদ্মাপার গমন করেন, তথন সেই দেশের একজন প্রধান লোক, প্রাভুকে জ্ঞান্তবান জানিয়া, ভাঁহার শ্বরণাগত হন। আর প্রভু তাঁহাকে বারাণনী গমন করিতে সোদেশ করেন; বলিরাছেন বে তুমি ভথার গমন কর, তোমার সহিত আমার সেখানে দেখা হইবে।" সেই ভবিশ্বদ্বাণী এখন সম্পূর্ণ হইন। তগন মিশ্র প্রভুকে সমাদর করিরা নিজগৃহে শইরা গেলেন। তখন কাশীতে চক্রশেশর নামক বৈছ ছিলেন। ইনি শ্রীনবন্ধীপে প্রভুকে চিত্ত সমর্পণ করিরাছিলেন ভিনিও আসিরা প্রভুকে প্রণাম করিলেন।

কাশী ও নদীয়া ভারতবর্ধের হুই প্রধান স্থান। নদীয়া স্থায়ের স্থান; কাশী বেদের স্থান। নদীয়ার তন্ত্র-চর্চ্চা, আর কাশীতে জ্ঞান-চর্চ্চা বহুল পরিমাণে হয়। নদীয়া গৃহী-পণ্ডিতের এবং কাশী সন্মাসী পণ্ডিতের স্থান। এই সন্মাসীগণের সর্ব্ধপ্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী। পাণ্ডিত্যে ও অধ্যাত্মচর্চায় ইনি ভারতবর্ধে অন্বিতীয়। যদিচ স্থায়শাত্রে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বড়, কিন্তু সরস্বতী আকার বেদে সার্বভৌম অপেকা বড়। প্রেম ও ভক্তিধর্ম্মের হুই প্রধান কন্টক—নৈয়াত্রিকগণ ও মায়াবাদী সন্মাসিগণ। নৈমান্বিকের শিরোমণি সার্বভৌম প্রভুর অন্থাত ইইরাছেন। এখন মারাবাদিগণের সর্ব্বপ্রধান প্রকাশানন্দ বাকী আছেন। সেই মারাবাদিগণের সর্ব্বপ্রধান যে প্রকাশানন্দ, তাঁহার নিকট প্রভু আপুনি আসিরা উপস্থিত।

প্রভাৱের কথা প্রকাশানন পূর্বেই শুনিরাছেন; শুনিরা প্রথমে কেবল হাস্ত করিরাছেন। তাহার শর শুনিলেন বে, প্রবল-প্রতাপাধিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার অমুগত হইরাছেন। তথন একটু উদ্বেজিত হইলেন; ভারিলেন, এই নব-স্বতারটীকে ধ্বংশ করিতে হইবে। ইহাই ভাবিরা একটী তৈর্থিক বারা প্রভুকে একধানি পত্র লিখিরা পাঠাইলেন।\* পত্রখানিতে সৌজন্তের লেশমাত্র নাই, বরং

প্রভাগনিক্তে লইরা বে লীলা করেন, তাহা বিস্তার করিরা আমি শহরে
প্রস্থানিবিরাছি। এই কারণে এখানে সংক্ষেপে কেবল মূলঘটনা মাত্র লিখিলাম।

বিজ্ঞর অবজ্ঞাস্চক বাক্য ছিল। সেই পঞ্জধানিতে একটি শ্লোক লেখা ছিল, তাহার অর্থ এই বে, মৃচ্লোকেই কালী ছাড়িরা নীলাচলে বাঁস করে। প্রভুগু এই পত্র পাইয়া তাহার উত্তরে একটা শ্লোক পাঠাইলেন। প্রভুগ পত্র শিষ্টাচার-পরিপূর্ণ। এই পত্র পাইয়া প্রকাশানন্দ প্রভুকে কেবল গালি দিয়া আর একটা শ্লোক লিখিলেন। তাহার অর্থ এই বে, "যে ব্যক্তি উত্তম আহার করে, সে কিরুপে ইন্দ্রিয় নিবারণ করিবে?" প্রভু এই শ্লোকের কোন উত্তর দিলেন না।

অতএব প্রভূও সরস্বতীতে বেশ জানা শুনা আছে। প্রভূ কাশীতে আসিলে সে কথা প্রকাশ পাইল। স্থোর উদর হুইলে কি লোকের জ্ঞানিতে বাকী থাকে? সকলে বলিতে লাগিল যে, এক অপূর্ব্ব সন্থাসী আসিয়াছেন, যাঁহাকে দেখিলে স্বেয়ং শ্রীক্বফ বলিয়া বোধ হয়।

ক্রমে এ কথা প্রকাশানন্দের সভায় উঠিল। একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কাশীতে রাস করিতেন। তিনি সন্মাসীগণের সহিত সর্ব্বদা ইষ্টগোষ্ঠা করিতেন। তিনি প্রভূকে দর্শন মাত্র তাঁহাকে চিন্ত সমর্পন করিয়া, ক্রতগমনে এই শুভ-সংবাদ কাশীর সর্ব্বপ্রধান যে প্রকাশানন্দ, তাঁহাকে বলিতে চলিলেন। তাঁহার নিকট বাইয়া বলিলেন যে এক মহাপুরুষ আসিয়াছেন। তাঁহার লক্ষণ দেখিলে জানা বায় যে, তিনি মহুয়া নন্, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু প্রকাশানন্দ প্রভূকে জানেন ও দুণা করেন। মহারাষ্ট্রীয়ের নিকট তাঁহার গুণ বর্ণনা শুনিয়া মাংসর্য্যে জলিয়া গেলেন; বলিলেন, "জানি জানি তাহার নাম চৈতক্ত। তাহাকে সন্মাসী কেবলে? সে বার ঐক্রজালিক। শুনিয়াছি তাহাকে যে দেখে সেই শ্রীকৃষ্ণ বলে। আরও শুনিয়াছি যে প্রবলপ্রভাপান্থিত পণ্ডিত সার্ব্যন্ত্রীয়ন্ত্র নাকি তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতেছেন। কিন্তু তাহার

ভাবকালি ক্ষিই কাশীতে বিকাইবে না। তুমি সাবধান হও, সেখানে বাইও না। এ সমুদায় লোকের সঙ্গ করিলে গুই কুল নষ্ট হয়।"

কিছ মহারাষ্ট্রীয় প্রভুকে দৈথিয়াছেন, এবং দেখিয়া ভাহাতে চিছ অর্পণ করিরাছেন। তিনি এ কথার ভূলিবার নর। প্রভুর কাছে আসিয়া সমুদায় কণা বলিলেন; বলিলেন, "প্রভু, এই গর্ম্বপূর্ণ সন্থ্যাসী বলে কি যে, তোমার ভারকালি এই কাশীনগরে বিকাইবে না।" প্রভু ঈষং হাসিয়া বলিলেন, ভারি বোঝা লইয়া আসিয়াছি, যদি না বিকার অল্প মূল্যে ছাড়িয়া দিব, নতুবা একেবারে বিলাইয়া দিব।" মহারাষ্ট্রীয় বলিলেন, "প্রভূ, আর এক তামাসা ভহন। সে আপনাকে বেশ জানে; দেখিলাম আপনার উপর ভারি রাগ, এমন কি আপনার নামটা পর্যান্ত করিলে তাহার সহু হর না। সে তিনবার আপনার নাম করিল, তিনবারেই বলে 'চৈতক্ত',—'রুফ্-চৈতক্ত' একবারও বলিল না।" প্রভূ হাসিয়া বলিলেন, "সে রাগের নিমিত্ত নয়। যাহারা কেবল 'আহি, ঈশ্বর' 'আমি ঈশ্বর' ইহাই খ্যান করে, তাহাদের মূখে সহজে ক্লক-নাম আইলে না। যাহা হউক, প্রভু পরদিন বুন্দাবনের দিকে ছুটিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ও চন্দ্রশেশ্বর সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, প্রাভূ কাহাকেও লইলেন না। প্রয়াগে আসিয়া প্রভু সতাই বমুনা দর্শন করিলেন । দেবার প্রভু জাহ্নবীকে যমুনা বোধ করিয়া ঝাঁপ দিয়াছিলেন. এবার সত্য সতাই যমুনা প্রভুর সম্মুখে,—যে যমুনাতীরে ক্লফ বিচরক করিয়াছেন, আর গোপীগণ ক্লঞ্চের সহিত কেলি করিয়াছেন। প্রক ছুটিলেন, এবং যমুনার তীরে আদিয়া অমনি ঝাঁপ দিলেন। বলভক্ত সবে সবে দৌড়িয়া আসিলেন, এবং দেখিলেন প্রভু বাঁপ দিলেক। শীতকাল তিনি সেই সঙ্গে ঝাঁপ দিলেন না। কিছু প্ৰভু ঝাঁপ দিয়াছেন. আর উঠিবেন কেন? তথন বশভদ্র ভন্ন পাইরা ঝাঁপ দিয়া প্রভক্ত

121-

জ্ঞাইলেন। প্রাভূ প্রকারে তিন দিন রহিলেন, ষমুনা দর্শনে ক্ষ্রাভূম অক একেবারে প্রেমে এলাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে প্রভূম আগমন-বার্জা প্রয়াগে ছড়াইয়া পড়িল। তথন লক্ষ লক্ষ লোক দেখিতে আসিতে লাগিল, আর প্রেমে পাগল হইয়া প্রভূম নিকটে থাকিয়া গেল। প্রভূ রে তিন দিন প্রয়াগে রহিলেন, সে তিন দিন কেবল ইরিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই জনা যায় নাই। সেধান হইতে প্রভূ ক্রতপদে চলিলেন। জিকার নিমিত্ত যেখানে রহিতেছেন, সেইখানেই প্রভূম চতুর্দিকে অসংখ্য লোকে হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে। প্রভূ দক্ষিণ বেশে যেরপ লীলা করিয়াছিলেন এখানেও সেইরপ করিতে লাগিলেন। ক্ষমিকত্ত (যাহা চরিতামৃত্ত)—

পুৰে বাঁহা হয় বমুনা দৰ্শন। তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্ৰেমে অচেতন ॥"

. প্রভূ আনন্দে যমুনায় ঝাঁপ দিতেছেন; আর যদিও শীতকাল ভবুও উঠিতেছেন না। প্রত্যেক বারে তাঁহাকে উঠাইতে হইতেছে। প্রথাধনে সভ্য সভ্যই মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রভুর এক কোভ ছিল, তিনি বুলাবন দর্শন করেন নাই। এই ক্ষোভ জলন্ত অন্ধাররপে হৃদয় দয় করিতেছিল, তাই জনা-জনার গলা শরিয়া এই বলিয়া রোদন করিয়াছেন,—"আমি কবে বুলাবনে বাবো, কবে বুলাবনের ধ্লায় ভ্বিত হবো।" তথন প্রভু বুলাবনের নাম ভানিলে শিহরিয়া উঠিতেন, বুলাবন চিন্তা করিলে বিহ্বল ইইতেন। শ্রীনবদীপে যে দিবল প্রথমে ভক্তি ইইতে প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করেন, সে দিবল ইহাই বলিয়া রোদন করিয়াছিলেন,—"কাহা বুলাবন; কাহা বেহলাবন; কাহা আমার মধ্বন; কাহা ব্দনা-প্রিন; কাহা গোহর্জন; কাহা প্রদান, কাহা নল মশোলা, কাহা—" বলিতে বলিতে শ্রীয়ায়ায়্রজ্বের নাম আর মুধ্যে আসিল না, ক

অমরি থোর মূর্চ্চার ঢলিরা পড়িলেন। সে ছর বৎসরের কথা। এই ছর বৎসর, "কবে বুলাবনে হাইব" দিবানিশি এই চিন্তা এই মৃক্তিকরিয়াছেন। একবার চারিমাস বুলাবনে হাইবের পথে প্রমণ্ করিয়াছেন। আজ সভাই সেই বুলাবনে হাইতেছেন। এখন নিকটে আসিয়াছেন। সঙ্গে ভক্তরূপ কণ্টক কেহ নাই। জগদানল, গদাধর, নিভাই, স্বরূপ প্রভৃতি আপদ-বালাই সঙ্গে থাকিলে, তাঁহাকে নানা কথা বলিয়া ভূলাইবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এবার প্রভূ একা, আপম মনে হাইতেছেন, স্থভারাং বহির্জগতের সঙ্গে তাঁহার কিছুমাত্র সংশ্রব নাই। কেবল বিহ্বল হইয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন। যে বুলাবনের রাম শ্রবণে প্রভূ বিহ্বল হইতেন, সেই বুলাবন এখন সম্মুথে।

প্রভিলেন মথুরার আদিরাছেন, অমনি হঠাৎ দশুবৃৎ হইরা প্রভিলেন, এবং উঠিয়া হস্কার করিবা বিশ্রামঘাটে ঝল্পপ্রদান করিলেন। অবগাহনান্তে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর হ্ন্কারে চারিদিক কল্পিত হুইতে লাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গে লোক সংঘট হুইতে আরম্ভ হুইল। লোকেরা কোতৃক দেখিতে আসিতেছে, আর প্রভুর দর্শনে প্রেমে উন্মন্ত হুইরা নৃত্য কোলাহল করিতেছে। এইরপে মথুরায় আসিবামাত্র মহা কোলাহল হুইরা উঠিল। গাঁহারা বিজ্ঞ তাঁহার একেবারে আরাক হুইলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, গাহার দর্শনমাত্রে লোকেপ্রেমে উন্মন্ত হয়, তিনি তো সামাত্র জীব নন! এ বস্তুটী কে? তবে কি আমাদের কৃষ্ণ আবার আসিলেন? কাহার মনে একপঞ্জ উন্মন্ত হর, তিকি তো সামাত্র জীব নন! এ বস্তুটী কার ক্রে, ভজিতে নৃত্য, এরূপ ভজন কেবল মাধ্বেক্রপুরীর গল ব্যক্তীত আর কেহ জানেন না। সকলে হরি হরি বলিয়া কোলাহল করিতেছে, কিছ্ উহার মধ্যে একজন নৃত্য করিতেছেন। প্রভু উর্ন্নপ্র নৃত্য করিতেছেবিয়া তাঁহাকে ধরিলেন, ধরিয়া ক্রই জনে হাত ধরাধ্যি করিয়া নৃত্য

## শ্রীমমিরনিমাই-চরিত

আরম্ভ করিল। এইরপে ছই প্রহর গত হইল। তথন মধ্যাক সময় উপস্থিত দেখিয়া এই লোকটা প্রভকে ধরিরা আপন গৃহে লইরা আদিলেন। ইনি ব্রাহ্মণ,—নাম কুঞ্চদাস। তাঁহার গৃহে আসিয়। প্রভূ বাহজান পাইলেন। তথন প্রেমে গদগদ হইয়া প্রভু জিজাসা করিলেন, "তুমি এই ভক্তি কোথা পাইলে ?" তাঁহার উত্তরে বুঝিলেন যে, এই ব্রাহ্মণ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। প্রভু এই কথা শুনিবামাত্র অতি ভক্তি ভাবে তাঁহার চরণে পড়িলেন। ইহাতে সেই ভালমানুষ ত্রাহ্মণ ভর পাইরা প্রভন্ন ছাত ধরিলেন। প্রভ তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি মাধবেদ্র-শিষ্য, অভএব তাঁহার পূজা। তথন কুফলাস ব্ঝিলেন ও পরে শুনিলেন যে, মাধবেন্দ্রের সহিত প্রভূর সম্বন্ধ আছে। রুফাদাস কাতিতে সনোড়িরা ব্রাহ্মণ। সন্ত্র্যাসীগণ এরপ ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করেন না। কিন্ত মাধবেমপুরী তাঁহার অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন শুনিয়া, প্রভু তাঁহাকে রন্ধন করিতে অনুমতি করিলেন। ইহাতে রুঞ্চলাস অতিশর কুণ্ঠিত হুইয়া বলিলেন যে, তিনি সনোডিয়া, প্রভু যদি তাঁহার আর গ্রহণ করেন, তবে লোকে তাঁহাকে নিন্দা করিবে। প্রভু এ কথা শুনিলেন না; বলিলেন, ি শর্মপথ ভিন্ন ভিন্ন, ইহার নিমিত এক নীমাংসা আছে। মহাজন যে পথ ্ৰ অবলম্বন করিরাছেন তাহাই ধর্ম। পুরী গোদাঞী তোমার অর গ্রহণ করিয়াছেন, অত এব এই আমার ধর্ম।"

প্রভূ ক্লফদাসকে সঙ্গে করিয়া প্রীরন্দাবন দর্শনে চলিলেন। প্রভূর বৃন্দাবন দর্শন বর্ণনা করে জিঞ্চগতে এ সাধ্য কাহারও নাই। কেবল ''শ্রীর্ন্দাবন'' এই নাম প্রবণে প্রভূর অন্তরে যে রসের উদর হব ভাহাতে জনত ভাসিয়া বার, সেই প্রভূ আপনি সেই বৃন্দাবনের মাকথানে! ধূরদেশে থাকিয়া প্রভূ প্রীর্ন্দাবনের একমাত্র রন্ধ পাইলে ভাহা লইয়া একমাস আনন্দে যাপন করিভেন। এখন প্রভূ বৃন্দাবন-ভূমিতে।

শ্রীবৃন্দাবন স্বরণ-মাত্র প্রভূকে জাননে উন্মন্ত করিত ; এবন ইহার প্রত্যেক বৃক্ষ, প্রত্যেক গতা, প্রত্যেক গুলা, প্রত্যেক পাতা প্রভূর চিত্তকে আনন্দ দিতেছে। প্রভু যমুনার নামে মূর্চ্ছিত হইতেন, প্রভ ্সেই যমুনা সম্মুখে। প্রভু যমুনার জল পান করিতেন, কিন্তু পান করিয়া তপ্তি হুইতেছেন না। দারুণ শীতকাল, কিন্তু যমুনায় অবভর<del>ণ</del> করিয়া আর উঠিতেছেন না। প্রভু বৃক্ষ দেখিলেই উহাকে আলিকন করিতেছেন: আলিঙ্গন করিয়া, অতি প্রিয়ন্তনের আলিঙ্গনে যে হব তাহাই অনুভব করিতেছেন; স্থতরাং সে বৃক্ষ ছাড়িতে চাহিতেছেন না। প্রভূ এইরূপ লক লক বুকের মাঝে। প্রভূর ছঃথ এই বে,— তাঁহার মোটে হুটী চকু ও হুটী কর্ণ, একটি দেহ ও একটি চিন্ত। প্রভু একটি ছিন্ন-পত্ৰ লইয়া ব্যথিত হইয়া উহাকে বুকে করিয়া রোদন করিতেছেন। যে নিষ্ঠুর সেই পত্রকে ছি**র করিয়াছে তাহাকে নিন্দা** করিতেছেন, আর সেই পত্রকে সান্তনা করিবার জন্ম বারংবার চ্বন করিতেছেন। প্রভুর অন্তরে এক একবার আনন্দের তরক আসিতেছে, আর অমনি মূর্চ্ছিত হইরা পড়িতেছেন। এইরপ মূর্চ্ছা প্রভূর ঘন বন হইতেছে। কখন কখন প্রভুর এরপ বোর-মূর্চ্ছা হইতেছে বে, সঙ্গীরা ভীত হইয়া তাঁহারা সম্ভর্পণ করিতেছেন। প্রভু চলিম্বাছেন নার্চিম্বা নাচিয়া। ব্রহ্মসংহিতার উক্ত হইয়াছে, বুন্দাবনের সহল কথা সন্দীত, - আর সহজ চলন নৃত্য। এীরন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী প্রীরন্দাদেবী ধেন তথন জানিতে পারিলেন যে, বছদিন পরে তাঁহার প্রাণনাথ আসিয়াছেন नजूरा ममल युक्तारन প্রফুরিত हरेरर किन? नजा युक्त मधीर हरेरर किन ? अकाल वमरखत छेमग्र इटेरव किन ? यथा भा<del>न "वमावर</del>न উপনীত, তকলতা কুমুমিত''—ইত্যাদি

প্রভুর মন্তকে পুলাবৃষ্টি হইতেছে। বহিরক লোকে কেখিতেছে যেন

বায়ুতে সঞ্চালিত হইয়া পুরাতন কুম্বম শাখা হইতে আপনা-আপনি-ৰারিয়া পড়িতেছে। কি**ছ তাহা নর, প্রভুর মন্তকে** যে পু**ন্গ** বৃষ্টি হইতেছে, তাহার মধ্যে একটি ও পুরাতন নয়। প্রভুর মন্তকে বাসী-ফুল, তাহা কি কথন হইতে পারে? প্রভুর বস্তকে আবার কুমুম-মধ্ ক্ষরিতেছে, আর কোণা হইতে মধুকর আদিয়া প্রভূকে ঘিরিয়া গুন্-গুন্ শব্দ করিতেছে। কথা কি. তিনি সকলের প্রাণ, আর সকলে তাঁহার প্রাণ।—আজ না, কাল না, চিরদিনের নিমিত। এমত ছলে যেরূপ প্রেমের তরক সম্ভব, তাহাই বৃন্দাবনে হইতে লাগিল। कई ও জীব ্বছ-বল্লভকে পাইয়া আনন্দে উন্মন্ত হইল। বুক্ষলতার দশা যথন এরূপ, ত্থন প্রাণিমাত্রেও কিরুপ, তাহা অহুভব করা যায়। মযুর-মযুরী ্প্রভুর অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিয়া যাইতে লাগিল। ভক-দারী আসিয়া প্রভুব হত্তে ও মন্তকে বসিতে লাগিল,—উড়িবে না, তাহাদের ভয় নাই। ভূকপাৰ তাঁহাকে ঘিরিয়া জাহাদের ভাষার তাহার গুণ গান করিতে লাগিল। মৃগম্প আসিয়া প্রভুর সকে চলিল। প্রভুম্গের গলা ধরিয়া মুখ-চুম্বন করিতে লাগিলেন; আর অমনি তাহাদের নয়নে আনন্দধারার স্ষ্টি হইল। এভু শুক-দারীর দহিত আলাপ করিতেছেন, মযুর-মযুরী অত্যে নৃত্য করিতেছে,—এমন সময় সমূথে দেখেন বহুতর গাভী রহিয়াছে।

"শ্রমনি যেন সাক্ষাৎ ধবলী, শ্রামনী, অমনী, বিমনী প্রভৃতির দেখানে আবিভৃতি হইল। প্রভু হকার করিলেন; গো-পালও উচ্চপুচ্ছ করিরা প্রভুর দিকে ছুটিরা আইল। প্রভু বছবরভ, সমস্ত গো-পাল প্রভৃকে বিরিয়া নানা উপারে তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। মূর্থ গো-রক্ষকগণ এ সমুদারের কোন তথ্য জানে না। তাহারা গরু কিরাইতে গেল; কিন্তু গো-পাল প্রভৃকে ছাড়িয়া ঘাইবে না। প্রভূ

চলিয়াছেন; সকে সজে ভাহার। চলিল। প্রভু গো-পালের প্রভি চিরপরিচিতের ভার মেহদৃষ্টি করিতে লাগিলেন, আর তাঁহার বনন বাহিয়া আনন্দধারা পড়িতে লাগিল। তাহারাও প্রভুর প্রভি চিরপরিচিতের ভার চাহিতে লাগিল,—ভাহাদেরও আনন্দধারা পড়িতে লাগিল।

প্রভু এ-বৃক্ষতল হইতে ও-বৃক্ষতলে, এ-বন হইতে ও-বনে নৃত্যু করিতে করিতে চলিয়াছেন,—তাঁহার সর্বলারীর আনন্দে তর্জায়মান হইতেছে। কথন রাধা-ভাব, কথন ক্লফ্ক-ভাব। মনানন্দে বলিতেছেন, "ক্লফবোল।" বৃল্দাবনে হরিবোল নাই। হরি বড় দ্রের সামগ্রী। বৃন্দাবনে বৃলি "ক্লফবোল।" প্রভু ক্লফ্ক-বোল বলিয়া আনন্দধ্বনি করিতেছেন, আর বেন উহাতে চড়ুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। জড়দেহের প্রাণ—শোণির্ভ, জীবৃন্দাবনের প্রাণ—আনন্দ। জীবৃন্দাবনের বিন নাগর, তাঁহার নাম কানাইলাল, ক্ল্ফ্, নটবর—ভনিলে আনন্দে অঙ্গ পুলকিত হয়। তিনি কি করেন? না—নিধ্বন, ভাতীরবন, মধ্বন, তালবন, বেহুলাবন প্রভৃতিতে বিচরণ করেন। তিনি বম্না-পুলিনে বসিয়া নিজ-মনে বেণুগান করেন। বৃন্দাবনের সম্পত্তি ব্রুক্তন, মানুর্বান, বীরসমীর, গোচরণ, গোকুল, মালতীর মালা, ময়ুর্বাণ্ছত। ছে পাঠক মহালয়, এই জীবৃন্দাবন তোমাতে ভৃত্তি হউক, আমি বৃন্দাবন বর্ণনা করিতে পারিলাম না। এই বৃন্দাবনে ক্লয়ং বৃন্দাবন-নাথ বিচক্ষণ করিতেছেন। আর অধিক বলিবার ক্ষমতা আমার নাই।

চণ্ডীদাস "পিরীতি" এই তিনটি অকরের পূজা করিয়াছেন; কারণ এই প্রোম শীভগবানের সর্বপ্রধান সম্পত্তি। ক্ষার তিনিই এই ধনের একমাত্র পূর্ণ-অধিকারী, এবং ক্ষাধিকারী হইতে সমর্থ ও উপগৃক্ত। ক্ষেই তিনি ক্ষাক প্রেমে অভিভূত ও বিদয়, তাঁহার হৃদর প্রেমে কর-কর। এই প্রেম্বনে ধনী বলিরা তিনি প্রমানন্দময়, এই প্রেম আম্বাধনের নিমিত্ত তাঁহার এই বৃহৎ স্পষ্ট । তিনি চিরদিন প্রেমে মজিয়া আছেন। আছো শ্রীভগবান কি করেন? কেমন করিয়া তিনি দিবানিশি যাপন করেন? তাঁহার কি বিরক্ত হয় না? এমন কি অবস্থা হয় না, বধন তাঁহার সময় কাটান চক্রহ ব্যাপার হয় ?

ইহার উত্তর প্রবণ করুন। প্রেম আনন্দের প্রপ্রবণ। তাহার প্রমাণ এই বে, প্রেমের বে অর ছারা জগতে দেখা বার, উহা হটতে অজ্জ পীযুব-ধারা বহিষা থাকে। স্থতরাং যাহা প্রেমের ছায়া মাত্র, তাহা হইতে বধন এত আনন্দ, তখন তাঁহার সেই অথওপূর্ণ ও বিমল প্রেম-প্রস্রবণ হইতে কি আনন্দ না উৎপত্তি হয় ? এ জগতে প্রেম নাই, প্রেমের ছায়া আছে। সেই ছারার কি কি আছে দেখুন। জননী শিশুসন্তান লইয়া দিবানিশি যাপন করিতেছেন। দেখিবে যে তাঁহার বিরক্তি নাই. তিনি কেবল সেই শিশুসন্তানটা লইরা অনস্ত জীবন কটিটিতে প্রস্ত । যখন কোন কার্যা নাই, তথন শিশুটী কোলে করিয়া তাহার মুখ দেখিতেছেন, আর তাহাতেই হথে তাঁহার কাল কাটিয়া ৰাইতেছে। স্ত্ৰী পৃথিবীর সমুদর ত্যাগ করিয়া, পতিকে লইয়া জগতের এক প্রাম্ভভাগে থাকিবেন, তাঁহার আর কোন অভাব বোধ থাকিবে না। বিবাহ হইবে এই কথা শুনিয়া বর ও কলা আনন্দে ডগমগ। গর্ভ হইরাছে জানিরা গর্ভধারিণী আহলাদে আত্মহারা হইরাছে। পুত্র ভূমিষ্ঠ হটল, আর প্রেমের একটা বস্তু পাইয়া জনক-জননী আনন্দে উন্মন্ত ছইলেন। প্রেমের অনম্ভ মুখ, এক এক মুখে এক এক অনির্বাচনীয় আনদের উৎপত্তি হয়। এই প্রেমের সহায়-পূর্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, ত্রিপ্রলক্ষা, উৎকণ্ঠা, মান, মিলন, বিরহ। এই সমুদয় প্রেমের চির্দলী, ইহারা প্রেমের পুষ্টিসাধন করে; আর এ সমূদ্য একটা আনন্দের

আকুল-সাগর। এই প্রেমধনে শ্রীভগবান সম্পূর্ণরূপে অধিকারী। বাহার বত প্রেমের বস্তু তাহার তত্তী স্থধের প্রস্রবণ, তাহার তত স্থধ। স্থতরাং শ্রীভগবান আনন্দমর।

এই যে প্রভু জানন্দে মগ্র হইয়া শ্রীবৃন্দাবন শ্রমণ করিতেছেন, ইহার মধ্যেও তাঁহার প্রিয় যে জীবগণ তাহাদিগকে বিশ্বত হয়েন নাই। মৃস্কন্মান রাজার অত্যাচারে বৃন্দাবন ছারেখারে গিয়াছে, ভদ্রলোকের বাস উঠিয়াছে, বৃন্দাবন জলমগ্র হইয়াছে। যে মাসে প্রভু সয়্মাস কয়েন, তাহার কিছু পূর্বের ভূগর্ত্ত ও লোকনাথকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। উদ্দেশ্র যে, তাঁহারা বৃন্দাবন প্রক্রমার করিবেন। তাহারা আদিয়া শুনিলেন, প্রভু সয়্মাস করিয়া দক্ষিণে গিয়াছেন। প্রভুকে ভলাস, করিতে তাঁহারা সেই দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন। এই অব্বক্ষার প্রভুকে সমস্ত দক্ষিণ দেশে তলাস করিয়া বেড়াইতেছেন। এই অব্বক্ষাণে প্রভু বৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন, স্নতরাং তাঁহাদের সঙ্গে প্রভুর দেখা হইল না। প্রভু লোকনাথ ও ভূগর্ত্তকে যে ভার দিয়াছিলেন, আপনি তাহাই করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ বৃন্দাবন উদ্ধার।

প্রভূ বনভ্রমন করিতে করিতে গোবদ্ধনে গমন করিলেন। আর আমনি একটি অপরূপ বালক আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িল। বালকটা পাঞ্জাব দেশস্থ, লাহোর নগরের এক ব্রাহ্মণকুমার। বয়্লফ্রম বথন ৭ বংসর, তথন এক রজনীতে সে শরন করিয়া আছে, এমন সময়-দেখিল যে, একটা পরম স্থানর গোরবর্ণ ব্রক ভাহার প্রভি প্রেমচক্ষে চাহিয়া রোদন করিতে করিতে তাহাকে আহ্বান করিতেছেন। বালক-জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" তাহাতে তিনি বলিলেন বে, তাঁহার নাম-গৌরাক, এবং তাঁহার সহিত তাহার (অর্থাৎ বালকের) বুন্দাবনে দেখা হইবে। এই কথা শুনিয়া বালক গৌরাক বলিয়া কানিয়া ভিক্তিন। তাঁহার পিতা মাতা তাহাকে রাখিতে পারিলেন না। বালক গোরাকের
নাম করিতে করিতে দিখিদিগ জ্ঞানশৃত্ত হইরা ছুটল। স্থতরাং প্রবের
কাহিনী যে করিত নহে, ইহা সপ্রমাণ হইল। প্রব পদ্মপলাশলোচন
বলিয়া ছুটলেন, এ বালক গৌরাক বলিয়া ছুটল। শ্রীমন্ভাগবতের
কথা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গৌরাক অবতার প্রভু আপনি প্রস্লোদের
লীলা করিরাছেন। প্রভু তাঁহার টোলে পাঠ দিতেছেন, কিছু পাঠ
দিতে পারেন না। ক্রক্ষনাম বিনা তাঁহার মুখে আর কিছু আইসে
না। অবশ্র এখানে বণ্ডামার্ক কেহ ছিলেন না; কিছু তাহার থাকিবার
প্রয়োজন কি? বণ্ডামার্কের অভাব কি? অভাব প্রস্লোদের
কাহিনী সপ্রমাণ হইল, প্রবের বাকি রহিল; তাই লাহোর প্রব স্থান্তি
করিলেন। বালক পূর্বে-দক্ষিণ ছুটল, আর শ্রীভগবান বেরূপ প্রবক্ষে
রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহাকে রক্ষা করিয়া বৃন্দাবনে লইয়া
আসিলেন। সেখানে গোবর্জন পর্বতের নিকট সেই বালক বাস করিতে
লাগিল।

বালক বলে, "আমার গৌরাক কোথার?" লোকে বলে "গৌরাক কে? এ ক্লফের স্থান, গৌরাকের স্থান নর।" লোকে ভাবে বালকটি অর্দ্ধ-ক্লিপ্তা। কিন্তু সে অতি ভাল মানুব, আর তাহাকে অতিশয় সম্প্রপ্ত দেখিয়া, লোকে তাহাকে মেহ করে। এইরূপে বহুবংসর উত্তীর্ণ হইরা গেল। প্রীগৌরাক যখন নাচিতে নাচিতে গোবর্দ্ধনে আসিলেন, তখন সেই যুবক (কারণ তখন সে যুবক হইরাছে) দেখিবামাত্র প্রভুকে চিনিল; বুঝিল বে, এই তাহার প্রাণনাথ, ইহার নিমিত্ত সে দেশান্তরী, ইহারই নিমিত্ত সে বুক্তলবাসী উদাসীন; ইনিই তাহাকে পালন করিরা—কেন, আত্মীর-স্কন, পিতা-মাতা হইতে এত দ্রে কইরা: আসিরাছেন। বালক ভাবিতেছে, "আমি ত প্রাণনাথ পাইলাম, প্রাণনাথ কি আমাকে চিনিবেন?" এইরূপ ভরে ভরে ব্রাহ্মণগুবক তাঁহার পদতলে পড়িল।

যথন বিদেশিনীরূপে ক্লফ, রাধার সমীপে উদর হইলেন, এবং তাহার পরে যথন তাঁহার স্ত্রীবেশ ঘুচাইলে দেখা গেল যে তিনি শ্রীক্লফ, তথন শ্রীমতী বলিয়াছিলেন—"এই ত আমার প্রাণনাথ হে! আমি পেলাম, আমি পেলাম,—হারাধনে হে!"

আবার যথন বহু বিরহের পর রাধা-ক্লফ মিলন হইল, তথন এমতী বলিয়াছিলেন—"বহু দিন পরে, বধু এলে ধরে।"

উপরে যে ছইটি মিলনের পদ দিলাম, যুবক এই ছই ভাবে বিভাবিত হইরা প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। যুবক প্রগাম করিলে, প্রভু অমনি সমুনার সম্বরণ করিরা, মধুর হাসিয়া, তাহাকে চিরপরিচিতের ভার হাদরে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন। যুবক মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু যুবককে বলিলেন, "ভোমার নাম রুঞ্জনাস। তুমি রাও, পশ্চিম দেশ উন্নার কর।" যুবক প্রভুর সঙ্গ ছাড়িতে চাহিলেন না। ইহাতে প্রভু তাহাকে তিরস্কার করিলেন। তথন রুঞ্জনাস বলিলেন, "আমি কালাল, বিভাবুদ্ধিহীন, আমি কি রূপে ভক্তিধর্ম প্রচার করিব।" প্রভু তাহার নিজের গলা হইতে গুলমালা থূলিয়া তাহার গলায় দিলেন; বলিলেন, "এই মালা ধর, এখন শীঘ্র গমন কর।" ইহাতেই তিনি জাব নিন্তারের শক্তি পাইলেন! রুঞ্জনাল যোলে মানা করেন, অমনি লোক আসিয়া তাহার শরণ লইতে লাগিল। আবার তাহা অপেক্ষা আশ্বর্য এই যে, তিনি প্রভুকে জন্তকণ মাত্র দশন করিলেন, ইহাতে ভক্তি ধর্ম কি, সমুনার তাহার হালরে শুর্তি হইল। প্রভুর গুলমালা শ্রিমালী।" তিনি

বৃন্ধাবন ত্যাগ করিয়া অন্ত দেশে গেলেন। সেখানে কি করিলেন শ্রবণ করুন, যথা ভক্তমাল গ্রন্থে:—

"বড়ই প্রতাপ হইল লোকে চমৎকার ॥ অলোকিক দরশন আকার প্রকার ॥
গৌরাস ভর্মরে লোক ভার উপদেশে। প্রভুর দোহাই যে ফিরিল দেশে দেশে ॥
গুপ্তমালী মালাবারে প্রীগৌর-নিতাই মৃত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার
ক্রাকুপুত্র বনোয়ারিচক্রকে আনাইলেন। তাঁহাকে সেই গাদির মহান্ত
করিয়া অন্ত স্থানে চলিলেন। এইরূপে গুপ্তমালী প্রেমানন্দে গুপ্তরাট
মাতাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার যশ শুনিয়া সেথানে গৌড়ীয় প্রীচক্রপাণি যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি অদৈত প্রভুর শিষ্ম। ছইজনে
পরপারে প্রেমালিকন করিলেন। এইরূপে সেথানে ছটী গাদি হইল।
গুপ্তমালীর গাদির নাম বড় গৌড়ীয়, ও চক্রপাণির গাদির নাম ছোট
সৌডীয় হইল। বথা ভক্তমালে:—

"ছোট গৌড়ীয়া আর বড় বে গৌড়ীয়া। অভাপি আছরে খ্যাতি জগত ব্যাপিয়া।'
স্থোন হইতে গুল্পমালী নিজপেশে আসিয়া ওলহা বা ওলহা নামক
গ্রোমে আর এক সেবা প্রকাশ করিলেন। সেখান হইতে সেই তরক
সিদ্ধানেশ প্রবেশ করিল। যথা ভক্তমালে :—

"পঞ্চাবের পশ্চিমে নাম সিন্ধু নাম দেশ। উদ্ধার করিতে জীব করিলা প্রবেশ। হিন্দু ত বতেক ছিল বৈক্ষব করিলা। মুসলমান যত ছিল হরিভক্ত হৈলা। বৈক্ষব আচার করে নাম সকীর্ত্তন। হরিনাম জপে মালা তিলক ধারণ।"

সে কালে ইহা হইরাছিল, এখন আর তাহা নাই। অন্তত্ত্র দুরের কথা, এখন বাদালায়ও কি আছে? কিন্তু হে ভক্ত, প্রভুর প্রতাপ ধ্রার শ্বরণ করুন। শ্রীমন্ত্রাগবতের আথায়িকার সংধা বাহাদের কথা উরেণ আছে, শ্রীগোরলীলার তাঁহাদের সকলকেই দেখিতেছি।

শুক্রাদ পাওয়া গেল, ধ্রুব পাওয়া গেল, ব্রুঞ্চ পাইলাম, বলরাম পাইলাম।
এই বলরামের কথা একবার ভাব্ন। শ্রীনিভাই ঠিক বলরামের মত।
ঠাকুরের দাদা, চক্ষল, প্রেন্ম মাভোয়ারা।

ব্রন্থের নিগৃচ রস আখাদন জীবের চরম সৌভাগ্য। একজন জ্ঞ कर्माक नामा छेभाँदा वांधा करत। क्रिक छेश्कां विद्या वांधा करत। বেমন কালীমার ভক্তগণ কালীমাতাকে ছাগ দান করে। কেহ খোষা-মোদ করিরা বাধ্য করে। বেমন কোন ভক্ত শ্রীভগবানকে "তুমি দৃহাময়" ইত্যাদি বলিয়া ভুলাইয়া শেষে বলেন, "অভএব আমাকে টাকা দাও, ঐশ্বহা দাও" ইত্যাদি। কেহ জীবের উপকার করিয়া ভগবানকে বাধা করে। যেমন লোকে দরিদ্রকে দান অর্থাৎ পুণাকার্য্য করিয়া ভাবে যে ভগবানের উপকার করিলাম। আবার কেহ আমুগত্য দেখাইরাও বাধ্য করে। বেমন প্রভৃতক্ত দাস তাহার প্রভৃকে কিম্বা প্রজা রাজাকে বাধ্য করে। ইহাকে বলে ভক্তি। ব্রন্ধলীলার রস আর কিছু নয়, শ্রীভগবানকে নিজ জন বলিয়া ভজনা করা। কিন্তু সর্ববন্ধগতে শ্রীভগবান বরদাতা বাজা বলিয়া পূজিত হন। "তিনি আমার, আমি তাঁহার", জীবে ও ভগবানে এই সম্বন্ধ। স্বতরাং তাঁহাকে জাগন বলিয়া ভক্ষন। করাই শ্রেম্বঃ, অন্ত ভজন কেবল বিভ্রমা, আর তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা মাত্র। কুরুক্তের যজ্ঞের সভায় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম আছেন, এমন সময় বশোদা দুর হইতে "গোপাল" বলিয়া ডাক্তি লাগিলেন। তথ্য क्रे छारेख कथावार्छ। रहेळ नाशिन। "क् छाक स्रामांक?" শ্রীক্লক্ষের এই প্রাল্লে বদরাম বলিতেছেন, "বে ডাক ভানিভেছি এ ব্রন্ধের ভাক, অন্ত ভানের নর: বোধ হয় জননী ধশোদা আসিয়াছেন।" এজের ভাক এখন ব্ৰিলেন কি? "হে দ্যাময়!" মথ্যার ভাক, আর "হে স্ত্রোপাল।" ব্রন্থের ডাক।

ক্ষুক্লীলা-ছান এই ব্রক্তরস প্রাকৃতিত করে। রাসছলী দর্শনে হাবরে রাসরসের উদর হয়। কিন্তু রাসহলী কোথায় ? রাধাকুও ভামকুও দর্শনে ব্রহ্ণলীলার ফুর্তি হয়, কিন্তু সে কুওছর কোথায় ছিল ? সে সমুদায় লুগু হইয়াছিল, কোথা কি ছিল, কেহ তাহা অবগত ছিলেন না। প্রভু এই বে আনন্দে বিচরণ করিতেছেন, ইহার মধ্যে আবায় জীবের উপকারের নিমিন্ত তীর্থ উদ্ধার করিতেছেন ! এইরূপে তিনি হঠাৎ চেতনা লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভামকুও রাধাকুও কোথায় ?" কিন্তু কেহ বলিতে পারিল না। তথন প্রভু আপেনি বাইয়া এক ধাছকেত্রে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে ভামকুও রাধাকুও বলিয়া শুব করিতে লাগিলেন। তাহাই এখন ভামকুও রাধাকুও হইয়াছে!

প্রভূ যথন যে দেশে গমন করেন, সেথানে এই কথা আপনা আপনি প্রচার হর যে, কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। বৃন্দাবনেও অবশু তাহাই হইল। সকলে বলিতে লাগিল, কৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন। যথন কৃষ্ণ আসিয়াছেন জনবর হইল, তথন ভব্য লোকে বুঝিল যে, এই যে কাঞ্চনবর্ণের সন্মাসী যুবক আসিয়াছেন, ইনিই সে কৃষ্ণ। কিন্তু ইতর লোকে কৃষ্ণতে তল্লাস ক্রিয়া বেড়াইতে লাগিল। কৃষ্ণ যে তাহাদের সম্মুখে তাহা তাহারা দেখিল না। বৃন্দাবনে যে শ্রীকৃষ্ণ উদ্য হইয়াছেন বলিয়া জনরব উঠে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ একটা কাহিনী শ্রবণ ক্রনন।

জনরব উঠিল যে, ক্বঞ্চ উদয় হইরাছেন, আর তিনি প্রতাহ রজনীতে যমুনায় কালীয় দমন করিরা থাকেন। এই অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিতে লক্ষ লক্ষ লোক রজনীযোগে যমুনাজীরে দাঁড়াইরা থাকে। কেহ কিছু-কিছু দেখে, আবার কেহ কিছু দেখিতে পার না। শেবে প্রকাশ পাইল বে, জালিয়াগণ মংস্ত ধরিবার নিমিত্ত আলো আলিয়া নৌকায় বিচরণ করে। তাহাই দেখিরা মূর্য লোক উপরোক্ত জনরব ভূলিয়াছে। কিন্তু এরপ দীপ জালিয়া জালিকগণ চিরদিন মংস্ত ধরিতেছে, কিন্তু এরপ জনরব পূর্বে কথনও হর নাই কেন? কথা এই, শ্রীভগবান আসিয়াছেন, এ কথা লোকের মনে আপনি উদয় হইরাছে। শ্রীভগবান ছয়ভাবে আছেন, স্বতরাং সকলে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু ভক্ত ব্যতীত আর কেহ ধরিতে পারিতেছেন না। ভক্তগণ প্রভূকে ধরিলেন, আর সাধারণে তল্লাস করিয়া আর কাহাকে না পাইয়া জালিকের কার্য্য ক্ষেত্র কার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিল।

अमिरक अञ् जारारे विश्वन इरेटाह्म। मिर्नानिन नुजा कतिए-ছেন ও মৃত্যু ত মূর্চ্ছা যাইতেছেন। প্রভু কোথার আছেন, কোথার ষাইবেন, তাহা কেহ জানে না। প্রত্যহ বহুলোক আদিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে, ইহার তথ্য প্রভু অবশ্র কিছু জানেন না। এ সমস্ত নিমন্ত্রণের কথা তাহাদের ভটাচার্য্যের সঙ্গে হয়। এই সমস্ত নিমন্ত্রণের মধ্যে ভট্টাচার্য্য একটা মাত্র গ্রহণ করেন। ইহাতে বছলোক বঞ্চিত হইয়া যায়। এইরূপ প্রত্যহ বহুলোক প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত ভটাচার্যাকে অমুনয় বিনয় করে। এদিকে দিবানিশি কোলাহল, কোথা ছইতে যেন লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া উপন্থিত হইল। ইহারা একেবারে উন্মত হুইয়া নৃত্য কীর্ত্তন ও হরিধ্বনি করিয়া দেশ তরপায়মান করিল। প্রভুর কোন জালা যন্ত্রণা নাই, যেহেতু তিনি আপন প্রেমে বিহবল। কিছ ভট্টাচার্য্য সামান্ত জীব। এই অবস্থা ক্রমে ভট্টাচার্য্যের অসহ হইরা উঠিল। আবার প্রভুকে শইয়া সর্বনা তাঁহার ভয়। কথন কোথায় তিনি যমুনার ঝাঁপ দিবেন তাহার ঠিক নাই, আর ঝাঁপ দিয়া উঠিবেন কিনা তাহারও ঠিকানা নাই। একদিন প্রভু এইরপে যমুনার কম্প দিরা আর উঠিলেন না। তথন ভট্টাচার্য্য ও প্রভুর অক্সান্ত ভক্তগণ

হাহাকার করিতে করিতে তাঁহাকে জলে তল্লাস করিতে লাগিলেন। আনক তল্লাসের পরে তাঁহাকে পাইলেন ও তাঁহাকে তীরে উঠাইলেন। ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন যে, প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণের কর্ত্তা তিনি মহামূল্য খন তাহার হত্তে ছত্ত রহিয়াছে। প্রভু দিব্যোদ্মাদে দিবানিশি বিচরণ করিতেছেন, অভএব তাঁহাকে কোন ক্রমে বৃন্দাবনের বাহির ক্রিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই।

ইহাই সম্বল্প করিয়া ও অক্সান্ত ভক্তগণের সঙ্গে যুক্তি করিয়া একদিন করবোড়ে প্রভুকে নিবেদন করিলেন। প্রভু ভট্টাচার্য্যের আকিঞ্চনে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন, করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চাও কি ?" উট্টাচার্য্য তথন করবোড়ে বলিলেন, "মকর সংক্রান্তি সম্মুখে, এখন বদি গমন করেন তবে সমরের মধ্যে আমরা প্রস্নাগে উপস্থিত হইতে পারি। এখন প্রভুর থেরূপ আজ্ঞা।"

ঠাকুর বলিলেন, "তাহাই হউক। তুমি আমাকে রুপা করিয়া বৃন্ধাবন দর্শন করাইলে, স্থতরাং আমার এ দেহ এখন তোমার। তুমি যখন যেখানে আমাকে লইয়া যাইবে, আমি সেখানে যাইব।" এই মধুর বাক্যে ভট্টাচার্য্যের নম্নন দিয়া ঝর ঝর জ্বল ঝরিতে লাগিল। তখন সাব্যস্ত হইল, পরদিন বৃন্ধাবন ত্যাগ করিয়া দেশাভিম্থে প্রত্যাগমন করিবেন।

প্রিরন্থান বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া প্রভু অত্যন্ত বিকল হইলেন; কিন্তু মারা তাঁহার অধীন। মারা তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তিনি ইচ্ছা মাত্র মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া, বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। বেমন নৌকা দক্ষিণাভিমুখে চলিতেছে; কিন্তু কর্ণধার হাল ক্ষিরাইয়া দিবামাত্র উহা আবার বেরূপ উত্তরমূপে চলে. সেইরূপ বেই বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে সক্ষর করিলেন, অমনি প্রভূ তাঁহার

চিত্তকে নীলাচক্ষ্ণদের দিকে প্রােগ করিলেন। তথন নীলাচলচক্ষ্ণ বলিরা পূর্ববিকে ছুটিলেন। প্রভু যে বুলাবন ত্যাগ করিতেছেন, ভট্টাচার্য্য এ কথা গোপন রাখিলেন; যেহেতু উহার প্রাচার হইলে লােকের মংঘটে তাঁহাদের যাওরা হইবে না। তবে পথে সহারতার নিমিত্ত ক্ষমাসকে ও প্রভুর একটি রাজপুত ভক্তকে সঙ্গে লইলেন। সাকুল্যে তাঁহারা এই পাঁচজন,—যথা, প্রভু, ভট্টাচার্য্য, ভট্টাচার্য্যের ব্রাহ্মণ ভ্ত্যু, কৃষ্ণদাস ও রাজপুত ভক্ত।

প্রভু আপন মনে চলিয়াছেন। ইহার মধ্যে কোন একদিন পথে কোন গোপবালক বেণু বাজাইল। অমনি প্রভু মুচ্ছিত হইমা বাণবিদ্ধ হরিণের স্থায় সেই স্থানে পড়িলেন। এমন সময় কি কেহ বাঁশী বাজার ? কিন্তু এই যে বংশীধ্বনি, সেও রাখালের ইচ্ছার হয় নাই। প্রভু অপরূপ লীলা করিবেন বলিয়া সে এই বংশীধ্বনি করিয়াছিল।

প্রভু নুষ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আছেন, ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া সম্বর্গণ করিছেনে, এমন সময় একজন পরম স্থানর পাঠান যুবক সেথানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজার পুত্র, নাম বিজলী থাঁ। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ধর্মগুরু আছেন। তিনি পরম গন্তীর ও ধার্মিক; আর কতকগুলি সৈত্যও আছে, সকলেই অম্বারোহী। প্রভুর রূপ ও তেজ দেখিয়া তাহারা অবশু কৌতুহলী হইয়া তথায় অম্ব হইতে অবতরণ করিল। চঞ্চল যুবক মুসলমান রাজপুত্রের মনে সন্মেহ হইল যে, এই সম্মাসীর নিকট ধন ছিল, আর এই সন্ধিগণ উহা অপহরণ করিবার নিমিত্ত উহাকে ধুতুরা থাওরাইয়া অচেতনু করিয়াছে। ইহাই ভাবিয়া সে তথনি প্রভুর ভক্তগণকে বন্ধন করাইল। প্রক্রে তাঁহারা কতরূপ বলিলেন, কিন্তু কিছুতেই অব্যাহতি পাইলেন না। কথা এই, বালকের হতে ছরিকা ও জীবের হত্তে ক্ষমতা, ইহাতে সর্বলা অনিট্রোৎপত্তি হইয়া

খাকে। পাঠান রাজপুত্রের যথেচ্ছাচার করিবার শক্তি আছে। পথিকগণ হর্বল, স্থতরাং বলপ্রয়োগের এমন স্থযোগ ছাড়িবে কেন ? জীব নাকি বড় হর্বল, তাই বল প্ররোগ করিবার ইচ্ছা তাহাদের বড় প্রবল।

ভক্তগণ কত বলিলেন বে তাঁহারা প্রভুর দাস, ও প্রভু প্রেমে অন্তেন হইয়াছেন, কিন্তু পাঠানগণ তাহা শুনিল না। সেথানেই তাহাদিগকে বধ করিবে ইহারই উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু ইহা হইতে পারে না যে, প্রভুর সেবা করিতে করিতে তাঁহার দাসগণ প্রাণ হারাইবেন। কাজেই প্রভু চেতন পাইলেন, চেতন পাইয়া হুয়ার করিয়া উঠিয়া হরিধবনি ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া তাহারা মুঝ্ম হইল, কিন্তু প্রভুর হুয়ারে তাহাদের মনে ভয়ের উদয় হইল। তথন তাহারা বুঝিল যে নৃত্যকারী বস্তুটী মহাপুরুষ, আর ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাদিগের সর্বনাশ করিতে পারেন। অতএব তাহারা ভয়ে ভয়ে ভক্তগণের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। ইহাতে ভক্তের বন্ধন প্রভুর দেখিতে হইল না। তথন নানা উপায়ে প্রভুর শান্তি করিয়া ভট্টাচায়্য তাঁহাকে বসাইলেন। এ পয়্যস্ত্র প্রভু পাঠানগণকে লক্ষ্য করেন নাই।

পাঠানগণের অবশু ভক্তির উদর হইয়াছে। প্রভূ বদিলে তাহারা এরপ আরুট হইল যে, সকলে আসিয়া প্রভূর চরণ বন্দনা করিল। পাঠান-রাজপুত্র বলিতে লুগোলেন, "ইহারা কয়েক জন তোমাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অচেতন করিয়াছিল। ইহারা চোর, তোমার ধন-লোভে তোমাকে প্রাণে মারিতেছিল।" প্রভূ বলিলেন, "তাহা নয়, ইহারা আমার সলী; আমি কালাল, আমার ধন নাই। আমার মূর্ছার পীড়া আছে, আর ইহারা রূপা করিয়া আমাকে সম্বর্গণ করিয়া থাকেন।"

বিক্লী থান তথন অপ্রতিভ হইলেন; তাঁহার গুরু তথন ধর্ম্বের

कथा जुनित्मत । প্রভু রূপা করিয়া তাহার সহিত কথা কহিলেন। ভাহার পরে যাহা হইবার ভাহাই হইল। রাজকুমার, ভাঁহার গুরু, আর তাঁহাদের সৈত্তগণ সকলে প্রভুর চরণে দুটাইর। পড়িলেন। ছুল কথা, ভাগ্যবান পাঠানগুলিকে রূপা করিবেন বলিয়া প্রভু তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই মুসলমান ধর্মগুরু তথন "রুফ রুফ" বলিয়া বিহ্বল হইলেন, প্রভু তাঁহার নাম রাখিলেন রামদাস। বথা চরিতামুতে:

সে বিজলী খান হৈল মহাভাগবত।

"তা দবারে কুপা করি প্রভু ত চলিলা। সেই ত পাঠান সব বৈরাণী হইলা। পাঠান-বৈষ্ণব বলি হইল তার খ্যাতি। সর্বত্ত গাইরে বেড়ার মহাপ্রভুর কীর্ত্তি । সর্বাতীর্থে হৈল তাহার পরম মহৰ ॥"

এইরপ শক্তিসম্পন্ন অবতার জগতে কে কোথা দেখিয়াছেন? এক ঘন্টা পূর্বেযে ব্যক্তি অস্ত্র দারা নিরপরাধ তৈথিক বধ করিতেছিল, এক ঘণ্টা পরে সে ক্লফ ক্লফ বলিয়া নৃত্য করিতেছে! ইংারা কাহারা? हेराता मुमलमान, हिन्तुश्रत्यंत अतम विष्वे !

প্রভ তাঁহার বুন্দাবনের সঙ্গিগণকে বিদায় দিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন না, তাঁহারা বলিলেন যে, তাহারা প্রয়াগ পর্যান্ত অবশ্র প্রভুর সহিত ঘাইবেন। প্রভুর সহিত তাঁহারা চলিলেন। ক্রমে সকলে. নির্বিয়ে প্রয়াগে পৌছিলেন। সেখানে প্রভুর যমুনার নিকট বিদায় লইভে হুইবে, কাজেই হঠাৎ প্রয়াগ ত্যাগ করিতে না পারিয়া প্রভু কিছুকাল टमधात त्रिश्चा शिलन । ইহাতে এই इटेन एव, त्रमावरन एक्क्र कनत्रव হুইরাছিল, প্রবাগেও সেইরূপ হুইল। কোথা হুইতে লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া ভক্তিতে উন্মন্ত হইয়া নৃত্য ও হরিধ্বনি করিতে লাগিল। প্রবাগ লোকারণ্য হইল। যথা—শ্রীচৈতক্ত চরিতামতে:-"গঙ্গা যমুনা নারিল প্রয়াগ ডুবাইতে। প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ-প্রেমের বস্থাতে **।**"

প্রেমকে বক্সার সহিত তুলনা কেবল প্রভুর অবতারে হইরাছিল ৮

এমন সময় রূপ গোস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্বে বলিয়াছি, দবির থাস ও সাকর মল্লিক উপাধিধারী চুই ভাই, গৌড়-রাজ্যেষরের মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহারা দক্ষিণের ব্রাহ্মণ, বাক্সা দেশে বাস করেন। স্বীর विका वृद्धि वरन मुमनमान तालात मन्नी ও महा ध्रेषधानानी हहेबारहन। তাঁহাদের আর এক ভাই ছিলেন, তাঁহার নাম অনুপম, তিনি বাড়ী থাকিতেন। বাড়ী রামকেলী গ্রাম, গৌডের নিকট, যাহা কানাইর নাটশালা বলিয়া অভিহিত। মুসলমান রাজার কার্য্য করেন বলিয়া তাঁহাদের জাতি নিয়াছে, অর্দ্ধেক মুসলমান হইয়াছেন। যথন মুসলমানগণ হিল্পাণের দেব-দেবী কি মন্দির ভগ্ন করেন, তথন তাহার মধ্যে তাঁহাদের থাকিতে হয়। না থাকিলে চাকুরি থাকে না। কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত টান হিন্দুধর্মো, তবু ঐশ্বর্যলোভে চাকুরী ত্যাগ করিতে পারেন না। করেন কি, না, এদিকে যদিও তাঁহারা সমাজে হুগিত, তবু নবদীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বইয়া সর্বাদা গোষ্টি করেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণও এরাপ লোকের সহিত মুক্ত করিতে আঁপত্তি করেন না। প্রথম কারণ, তাঁহারা ঐশ্বর্যশালী, জলের সাম অর্থ বিতরণ করেন: দিতীয় কারণ, তাঁহারা প্রকৃত হিন্দু, অবচ পরম জ্ঞানী, বাড়ীতে বার মাদে তের পার্বণ, দিবানিশি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেলা : এমন কি, সেকালে রামকেলী গ্রাম একটী অতি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত।

এমন সময়ে প্রভুর প্রকাশ হইল। এই দবির থাদ ও সাকর মল্লিক এক প্রকার বৈষ্ণব, অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, এই সমৃদর দেবতা মানেন। প্রভু অবতীর্ণ হইবা মাত্র তাঁহাদের প্রভুতে অনেকটা বিশ্বাদ হইল, আর তথন প্রভুকে গোপনে পত্র লিখিতে লাগিলেন। পত্রের তাৎপর্য্য এই, "প্রভু, তুমি পতিত উদ্ধার করিতে আগমন করিরাছ, আমাদের স্থার পতিত আর পাইবে না, আমাদিগকে উদ্ধার কর।" প্রভু এ সমুদায় পত্তের উত্তর দিলেন না; তবে তাঁহাদিগকে উদার করিতে একেবারে রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। প্রভুর সহিত তাঁহাদের মিলন পূর্বের বর্ণনা করিয়াছি। ইঁহারা সনাতন ও রূপ নামে পরিচিত হইলেন। সনাতন, প্রভুকে বলিলেন যে "বুনাবন যাইতে হইলে একা গমন করিলে ভাল হয়।" প্রভু বলিলেন, "রামকেলি গ্রামে আমার স্মাসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, তোমাদের সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছি।" তাহার পরে প্রভু আবার বলিলেন, "তোমরা গৃহে যাও, ক্লফ অচিরাৎ তোমাদিগকে কুপা করিবেন।" ইহা বলিয়া প্রভূ वन्तावतन ना याहेबा मिथान इटेएंड नीमाहरम প্রত্যাবর্তন করিলেন, তাঁহার পর এরিনাবন ভ্রমণ করিয়া এই প্রয়াগে আসিয়াছেন। এই তুই ভাই, যদিও পূর্বের প্রভুর কথা-মাত্র শুনিয়া, তাঁহাকে অবভার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এখন প্রভুর দর্শনে তাঁহাদের সেই বিশ্বাস শতগুণ वक्षमून इहेन । उथु जोहां नय, जीहारनत त्यांत देवतारगात जैनम इहेन । আর চাকরী করিতে পারেন না, এমন কি, ঘরে থাকিতেও পারেন না। তবে রাজার ভয়ে হুই ভাই একেবারে চাকুরী ছাড়িতে সাহসী হইলেন না। রূপ কনিষ্ঠ, তিনি গৃহে আসিলেন, আসিয়া রহিয়া গেলেন, রাজ-সভায় গমন করেন না। সনাতন গৌড়ে রহিলেন, কিন্তু রাজকার্য আর করেন না, বাসায় বসিয়া থাকেন। রাজা সনাতনকে বারবার ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু তিনি পীড়ার ভাণ করিয়া রাজসভায় আইসেন না। রাজা তাহার পরে চিকিৎসক পাঠাইলেন। তিনি ঘাইয়া রাজাকে বলিলেন যে, সনাতনের পীড়া নহে। রাজা তথন স্বয়ং সনাতনের নিকট আসিয়া উপস্থিত। রাজা বলিলেন, "তোমাদের হুই ভাইকে লইয়া আমার সকল কার্যা, এক ভাই দরবেশ হইল, তুমি কার্যা করিবে না, আমার কার্যা চলে কিরুপে ?" সেদিন সনাতন একরূপ রাজাকে ব্যাইয়া বিদার

করিয়া দিলেন। এমন সমর রাজা উড়িয়া। জাক্রমণ করিতে চাহিলেন, জার সনাতনকে সঙ্গে লইয়া বাইতে চাহিলেন। তথন প্রভ্র রুপার সনাতন বলিলেন ধে, তিনি বাইবেন না। এরপ হঃসাহসের কার্য্য সহজ জ্ঞান থাকিতে কেহ করে না, কারণ এরপ কার্য্যের ফল তথনি প্রাণদণ্ড! কিছ্ক সনাতনের তথন প্রাণের মমতা ছিল না, যেহেতু প্রভ্র সহিত মিলনে তাঁহার ঘোরতর বিরাগ ও অফুভাপ হইয়াছে। তথন সনাতনের আপনাকে এরপ রুণা হইয়াছে যে, প্রাণবধ যে একটা দণ্ড, তাহা তাঁহার আর বোধ নাই। তথন তাঁহার হৃদয় কেবল অফুভাপানলে দিবানিশি দগ্ধ করিতেছে, তিনি মরিলেই বাঁচেন। যেরপ শূলরোগী কি মহাব্যাধিগ্রন্থ লোক ভাবে যে, "মরিলেই বাঁচিন" সেইরপ সনাতনের তথন অন্তরে শূলরোগের ও মহাব্যাধির স্থাই হইয়াছে। প্রভ্র রুপার রাজা সনাতনকে বধ করিলেন না, তবে কুক হইয়া তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া, যুদ্ধ করিতে চলিয়া গেলেন। সনাতন ঘোর নরকসদৃশ স্থানে কেবল মহাপ্রভুর চরণ ধ্যান করিয়া প্রাণে বাঁচিয়া রহিলেন।

রূপ পূর্বেই গৌড় ত্যার করিয়াছিলেন, স্থুতরাং তিনি আর কারাবদ্ধ হইলেন না। তিনি বাড়ী আদিরা, তাঁহাদের অভুল এখিগ্য লইরা কি করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। যে ঐশ্বর্য্যের নিমিন্ত লোকে অনায়াসে পরকাল নষ্ট করে, এখন ইহারা কয়েক ভাই কিরুপে সেই ঐশ্বর্যের হাত হইতে উদ্ধার পাইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। রূপ ও সনাতনের সম্ভান নাই, তবে কনিষ্ঠ অমুপমের একটী পুত্র আছেন, নাম এজীব। তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য দিয়া গদিতে বসাইলেন। আর যত ধন ছিল, তাহা বিলাইয়া দিবেন মনস্থ করিলেন। ইহারা জানিতেন যে, প্রভু নীলাচল হইতে বুন্দাবন যাইবেন। কবে

যাইবেন ভাহা জানিবার নিমিত্ত দেখানে চুইজন চর পাঠান হইল। প্রভূ বেই নীলাচল ত্যাগ করিয়া বুন্দাবনে চলিলেন, অমনি তাহারা আসিয়া বলিল বে, প্রভূ বুন্দাবন যাতা করিয়াছেন। তখন রূপ ও অমুপম, কারাগারে সনাতনকে লিখিলেন যে, তাঁহারা ছুই ভাই প্রভুর উদ্দেশ্যে বুলাবন চলিলেন, তিনি যে গতিকে পারেন খালাস হটয়া আসিতে থাকুন। আরও লিখিলেন, তাঁহার থালাসের নিমিত্ত দশ ্সহস্র মুদ্রা মুদিথানায় গচ্ছিত রহিল। এইরপ পত্র লিথিয়া রূপ ও অফুপম তাঁহাদের বহুমূল্য বংন ভূষণ পরিতাাণ করিয়া, ছেড়া কাছা ও কৌপীন অবলম্বন করিয়া, বিনা সম্বলে, কান্সালের কান্সাল হইয়া প্রভুর চরণ খাান করিতে করিতে বুন্দাবনাভিমুখে চলিলেন। তথন এক চিন্তা,-এক কথা ভাবেন। যাহারা চির্দিন স্থথ কাটাইয়াছেন. কখনও কট পান নাই, তাঁহারা যে পথে পথে, অনিদ্রায় অনাহারে, রৌদ্রে वृष्टिरं कहे भारेराजहान, हेरारं जारात्रत कान इःथ कि कहे नाहे। সঙ্গে কপদ্দক্মাত্ত নাই। যাহা আপনি আইসে, তাহা হারা কুধা নিবুত্ত করেন। উদ্দেশ্র এক, লক্ষ্য এক, আশা এক,—কিরূপে প্রভুর চরণ দর্শন করিবেন। তাঁহাদের পাপ রহৎ, প্রভুর রূপা ব্যতীত তাঁহাদের উদ্ধার হইবার আর উপায় নাই। প্রাভূকে ধ্যান করিতে করিতে পাগলের স্থায় চলিয়াছেন। প্রায়াগে যাইয়া দেখিলেন যে, লক্ষ ক্ষ লোকে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিছেছে। निवाबिकशन वलान त्य, धूम मिथिल व्यक्ति निर्देशन करा यात्र। সেইরূপ যথন তাঁহারা দেখিলেন যে, লক লক লোক হরি বলিয়া প্রেমে উন্মন্ত হইয়া নৃত্য করিডেছে, তথন নিশ্চয় প্রভূ দেখানে আছেন। শেষে অনুসন্ধানে জানিলেন যে, প্রকৃতই প্রভূ সেধানে। অধ্যাক্তের সময় প্রভু নিভূতে উপবেশন করিলে, হুই ভাই অতি দীনভাবে দত্তে তৃণ ধরিষা, দীনের দীন ইইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, কান্দিতে কান্দিতে, উঠিতে পড়িতে, প্রভূর নিকটস্থ ইইলেন। বলিলেন, হে দীনদরামর! হে পতিতপাবন, তোমা ব্যতীত আমাদের ক্লার পতিতকে আর কে আশ্রম দিবে?"

প্রভু রূপকে রজনীতে একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সর্বজ্ঞ নাথ তাঁহাকে দর্শন মাত্র চিনিলেন। তথন সহাস্তে বলিভেছেন, "উঠ রূপ! দৈক্ত সম্বরণ কর? কুষ্ণের রূপা অপার। তিনি তোমাদিগকে বিষয়-কৃপ হইতে উদ্ধার করিরাছেন।" ইহাই বলিয়া আবেগভরে হুই ভাইকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিক্তন করিলেন। তারপরে তাঁহাদিগকে নিকটে বসাইয়া তাঁহাদের বৃত্তান্ত সমৃদ্য শুনিলেন। রূপ যথন বলিলেন ধে সনাতন বন্দী আছেন, তথন সর্বজ্ঞ প্রভু বলিলেন, "না, তিনি আর বন্দী নাই, আমার এখানে আসিতেছেন।" প্রভু রূপকে পাইয়া কিছুকাল তাহাকে নিজের কাছে রাখিলেন, কারণ রূপের সহিত তাঁহার

প্রাত্ ভূবনবন্ধ, যত প্রোম-পাগলামি করুন না কেন, জীবের প্রতি
মমতা, জীবের মঙ্গল কামনা, সর্বানা হানরে জাগরক রাথিরাছেন।
বৃন্ধাবন যাইবার ছল করিয়া পদব্রজে নীলাচল হইতে গৌড়ের নিকট
রামকেলী-প্রামে গেলেন। আর রূপ সনাতনকে আপনার রূপ ও গুণ
দেখাইয়া ভূলাইয়া কুলের (ঘরের) বাহির করিলেন। কেন না, তাঁহার
নিজ্ঞের কাষ্যে উদ্ধার করে তাঁহাদের স্থায় শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আর
ক্রেছ তথন ছিলেন না। সে কার্য্য কি ?—না বৃন্ধাবনের কর্তৃত্ব ভার
প্রহণ এবং পশ্চিমে পতিত জীবগণের উদ্ধার করা।

মনে ভাব্ন বৃন্ধাবন ক্লফ-লীলার স্থান। প্রীএভ জীব-হৃদয়ে সেই বুন্ধাবনের ক্লফকে চৈতন করাইতেছেন। তাঁহার প্রবর্তিত যে খর্ম, তাহার প্রধান অঙ্গ কাজেই বুন্দাবন। সেধানে এইরূপ শক্তি-সম্পন্ন সেনাপতিগণের প্রয়োজন যে, তাঁহারা সেইস্থান বিপক্ষগণ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। প্রভুর ভক্তের মধ্যে ঘাঁহারা বুন্দাবন শাসন করিবেন, তাঁহাদের কার্য্য পশ্চিমদেশে প্রভুর ধর্ম প্রচার ও ব্দলময় শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করা। আরও এক কার্য্য ৰলিতেছি। বুন্দাবন ভারতে যত সাধু ও জ্ঞানীর বিচরণের স্থান। কাজেই এই সেনাপতিগণকে এইরূপ হইতে হইবে যে, যে কোন সাধু कि छानी (मर्थात गमन कक्न ना क्न, जांशांतर मकनाक रामरे গৌর-ভক্তগণের নিকট মস্তক নত করিতে হইবে। এইরূপ চর্রহ কার্যা ষিনি করিবেন, তাঁহার প্রভুর শক্তিসম্পন্ন হওয়া চাই। এতদিন তাঁহাদের আর একটি প্রধান কাষ্য ছিল। প্রভুর শক্তিতে তথন দেশে প্রবল এক বৈষ্ণবদল সৃষ্টি হইয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীবাস যে প্রার্থনা করেন, "আমাদের গোষ্ঠা বৃদ্ধি পাউক," তাহা ইয়াছে। তাঁহাদের শাসনের নিমিত্ত নিয়মাবলীর প্রয়োজন নানা শাস্ত্র মন্থন করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও ভক্তির প্রাধান্ত স্থাপন করা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব-ধর্ম অবভারের ধর্ম। ইছা নুতন কাণ্ড, ইহার ঘোর বিরোধী অবৈত্যবাদী ও জ্ঞানী-পণ্ডিতগণ স্মার তাঁহারাই হিন্দুগণের নেতা। অতএব ভক্তি বলিয়া একটি নৃতন শাস্ত্র করিতে হইবে। তাহার পরে নৃতন সমাজ করিতে হইলে ধেরপ নির্মাবলীর প্রান্ত্রেজন তাহা করিতে হইবে। এ সমুদায় করে এমন শক্তি কাহার ? করিলেই বা জগতে মানিবে কেন ?

ভাই প্রভুষন্ধ রূপ সনাতন হুই ভাইকে আনিতে রামকেনীতে গিয়াছিলেন। এখন ভাঁহার এক ভাই সম্মুখে, হুডরাং ভাঁহাকে লইরা শিক্ষা দিরা প্রভুতি বাহাদের হুই ভাইকে বুলাবনে পাঠাইরাছেন। সেধানে ছুই ভাইক

ৰাইয়া সে সম্পায় অন্ত কাও করেন, তাহাতে আবার প্রতিপন্ধ হইবে বে, সর্বজ্ঞ প্রভূ লোক চিনিতেন। "আবার" বলি কেন, না প্রভূর লীলা মনোনিবেশপূর্বক পাঠ করিলে জানা যায়, তিনি সর্বজ্ঞ। কোথা কোন ভজ্জি-আচার্য্য গোপনভাবে বাস করিতেছেন, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনি-জেন, যেমন পুগুরীক বিছানিধি। আবার কাহার নিকটে আপনি যাইতেন, যেমন রূপসনাতন।

এই প্রয়াগে ছইজন মহাজনের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। ইহাদের 
একজন বল্লভ ভট্ট। এক শ্রেণীর বৈষ্ণব আছেন, ইনি তাঁহাদের নেতা।
ইনি করেকথানি বৈষ্ণব-গ্রন্থ লিথিয়াছেন, শ্রিণ্ডর-স্থামীকে অবজ্ঞা করিয়া
ভাগবতের টীকা করিয়াছেন। ইনি বাল-গোপাল উপাসক। বল্লভ
ভট্টকে অভাপিও তাঁহার দলহগণ পূজা করিয়া থাকেন। ইহার বাড়ী
প্রয়াগের নিকট আছুলি বা আউলি গ্রামে। মহাপ্রভুর আগমনে
প্রয়াগের নিকটয়্থ দেশসমূহ তরজায়মান হয়। স্পতরাং বল্লভ ভট্ট
ভাবিলেন, এই গোড়ের বস্তুটী কি একবার দেখিরা আসি। তাই
ভাবিলেন, এই গোড়ের বস্তুটী কি একবার দেখিরা আসি। তাই
ভাবিলেন, এই গোড়ের বস্তুটী কি একবার দেখিরা আসি। তাই
ভাবিলেন, এই গোড়ের বস্তুটী কি একবার দেখিরা আসি। তাই
ভাবিলেন, এই গোড়ের বস্তুটী কি একবার দেখিরা আসি। তাই
ভাবিলেন, এই গোড়ের বস্তুটী কি একবার দেখিরা আসি। তাই
ভাবিলেন, এই গোড়ের বস্তুটি কি একবার দেখিরা আসি। তাই
ভাবিলেন। তথন জনেক মিনতি করিয়া, প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া, আপনি
বাড়ী লইরা চলিলেন। সর্বস্তু প্রভুক বিশ্বা ভাবার প্রতিহন্দ্রী ভাবেন।
কিন্তুর জীবের প্রতি সেহ ও প্রেম ব্যতীত, দ্বেষ কি হিংসা সম্ভব
হর না। প্রভুভট্টের সহিত নৌকা করিয়া তাঁহার বাড়ী চলিলেন।

ভটের বাড়ী যমুনার তীরে, স্থতরাং যমুনা দিরা নৌকা চলিল। বোধ হয় সেই লোভেইবা প্রাভূ ভটের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যমুনা বেশিকা প্রভূ ভ্রার করিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন, সকলে ভাঁহাকে মরিয়া উঠাইলেন। তাহাতেই বা রক্ষা কি? কারণ প্রভুকে নৌকায় উঠাইলে তিনি নৃত্য প্রারম্ভ করিলেন। তাহাতে নৌকায় ঝলকে ঝলকে জল উঠিতে লাগিল। এই যে প্রভু প্রেমের তরঙ্গে নানাবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছেন, তবু ভট্টের নিকট বলিয়া প্রভু অনেক ধৈয়্য ধরিয়াছেন। কারণ ভট্ট বহিরক্ষ লোক, বহিরক্ষ সঙ্গে প্রেম প্রক্ষৃটিত হয় না। যথা চরিতামতেঃ—

"যম্মপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য মন। হর্কার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ।"

প্রীরপগোস্বামী যথন প্রভুকে প্রাথমে দর্শন করেন, তথনই প্রভুক্তে বিশাস হইয়াছে; কিন্তু একট্ বাকি আছে। তথন ভাবিতেছেন, "কি আশ্চয়া! প্রীরুষ্ণের চরণজ্যোতি ধ্যান করিবেন আশা করিয়া যোগীগণ সহস্র বংসর যাপন করেন, অগচ রুতকার্য্য হয়েন না। কিন্তু এই রাহ্মণ-কুমার, গাঁহাকে বালক বলিলেও হয়, তিনি কিনা প্রাণপশে প্রীরুষ্ণের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না।" প্রীমতী শাশুড়ী ননদীর নিকট আছেন। এমন সমর বংশীধ্বনি হইল, রাধাঠাকুরাণীর অষ্ট্রসান্ত্রিক ভাবের উদ্বর হইল। মনে মনে বলিতেছেন, "বন্ধু, অসময় বাশী বাজাইয়া কেন আমাকে লক্ষ্যা লাও ?" আর নানা চেষ্টা করিয়া শাশুড়ী-ননদীয় নিকট প্রেম গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া গাশুড়ী-ননদীয় নিকট প্রেম গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া থৈয়্য ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু অবাধ্য প্রেম কথা শুনে না।

প্রভুর সঙ্গে ভট্টের বাড়ী চলিয়াছেন—কঞ্চনাস প্রভৃতি, যাঁহারা বুলাবন হইতে তাঁহার সহিত আসিরাছেন, আর রূপ ও অমুপম। প্রভৃ আউলি গ্রামে গমন করিলে, অনেকে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন, কিন্তু ভট্ট তাহা শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি পোসাঞিকে আনিয়া অকার্য্য করিয়াছি। ইনি যমুনা দেখিলে জলে ঝাঁপ দেন, আরু উঠেন না। আমি প্রয়াগ হইতে উহাকে আনিয়াছি, সেখানে রাখিয়া আদিব, তোমাদের যাহার ইচ্ছা হয় সেখান হইতে তাঁহাকে আনিও।" ভট্ট নিমন্ত্রিভগণকে সেবা করাইয়া আবার নৌকা করিয়া প্রয়াগে রাখিয়া সেলেন। ভট্ট ইহার কিছুকাল পরে নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে গমন করেন ও সেখানে গদাধরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন, কিন্তু দেপরের কথা।

ভট্টের ওথানে প্রভুর নিকট রঘুপতি উপাধ্যার আগমন করিলেন।
ইনি বিহুতের পণ্ডিত, পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত। ইহার ক্বত কবিতা পত্তবলীতে উদ্ধৃত আছে। প্রভু প্রয়াগে প্রভ্যাবর্ত্তন করিয়া রূপকে শিক্ষা
দিতে আরম্ভ করিলেন। যদিও সুর্যোর হাায় তাঁহার লুকাইতে বাওয়া
বিষল চেষ্টা, তথাপি একটি নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রহিবার চেষ্টা
করিলেন এবং এইরূপে দশ দিবস শ্রীরূপকে শিক্ষা দিলেন। প্রভু
রূপকে যে শিক্ষা দিলেন, তাহার সংক্ষেপে বর্ণনা শ্রীচরিতামতে আছে।
তৎপরে প্রভু বারাণসী চলিলেন। রূপ সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, আর
বলিলেন "তোমার বিরহ সহা করিতে পারি না।" ইহাতে প্রভু কিছুমাক্র
কোমল না হইয়া রুক্ষভাবে বলিলেন, "সে কি? আমার আজ্ঞা পালন
কর, কাজ কর, জীবের মঙ্গল সাধনার চেষ্টা কর, আপনার স্বথ-আশা
বিস্তুত্তন দিয়া বৃন্দাবনে যাও। তাহার পরে ইচ্ছা হয় আমার সহিত
নীলাচলে দেখা করিও।" ইহা বলিয়া প্রভু তাঁহাকে ফেলিয়া চলিলেন,

"মূর্চ্ছিত হইরা রূপ রহিল পড়িয়া।"—চরিতামৃতে।

এখানে শ্রী রূপের কথা আর একটু বলি। রূপ ও অফুপম শ্রীরুন্দাবনে মাইয়া দেখেন যে সেথানে স্থবৃদ্ধি রায়! প্রভুর কি ভঙ্গী! এই শ্রীরূপ গৌড়ার পাতসার মন্ত্রী। স্থবৃদ্ধি স্বন্ধং গৌড়ের পাতসাহ ছিলেন। রূপ হোসেন সাহর চাকুরী করিতেন, আবার হোসেন সাহ তাহার পূর্কে স্বন্ধ স্থবৃদ্ধি রায়ের চাকুরী করিতেন। কারণ স্থবৃদ্ধি গৌড়ের রাজা ছিলেন। রূপ প্রভুর রূপার রাজ্য ত্যাগ করিয়া রূলাবনে, আর স্থবৃদ্ধি রায়ও প্রভুর রূপায় বৃলাবনে। হোসেন সাহ যথন গৌড়ের রাজা স্থবৃদ্ধি রায়ের ভৃত্য ছিলেন, তথন তিনি দিঘী খনন করিবার ভার প্রাপ্ত হয়েন। তাহাতে অপরাধ পাইয়া রাজা স্থবৃদ্ধি হোসেনকে চাবৃক মারেন, আর তাহার দাগ অঙ্কে রহিয়া যায়।

কিছুকাল পরে এই হোসেন স্থাদ্ধিকে বিতাড়িত করিয়া আপনি রাজা হইলেন। কিন্তু স্থবুদ্ধিকে, পূর্বের প্রতিপালক ভাবিয়া, বধ না করিয়া, বরং অতি আদরের সহিত রাখিলেন। দৈবাৎ হোসেনের স্ত্রী জানিতে পারিল যে, তাহার স্বামীর গাত্তে যে চাবুকের দাগ ইহা স্থবৃদ্ধি রায় কর্ত্তক হইয়াছে। তথন সে তাহার স্বামীকে বাধ্য করিয়া, স্থবন্ধির মুখের মধ্যে জ্বোর করিয়া জল ঢালিয়া দেওয়াইল। এই জন্ম স্বৃদ্ধি রায়ের জাতি গেল। তিনি ইচ্ছা করিয়া এই জন পান করেন নাই। কিন্তু সমাজ তাহা শুনিলেন না, তাঁহাকে অস্পুশু বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন। সেণানে পণ্ডিতগণ বলিলেন যে, তাঁহার তপ্তয়ত পান করিয়। প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। অবশ্র স্তব্দ্ধি ইহাতে সম্মত হইলেন না। দেই সময় প্রভু বুন্দাবন যাইবার পথে সেথানে উপস্থিত হন। স্থবৃদ্ধি, প্রভার কথা শুনিয়া, তাঁহার নিকট যাইয়া আশ্রয় লইলেন ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবন্থা চাহিলেন। প্রভু বলিলেন, "রুঞ্চনাম সকল পাপের প্রায়শিত।" স্থ্যুদ্ধি সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বুন্দাবনে গমন করিলেন, রূপ ষাইয়া জাইছক পাইলেন। তাই, গুডুর রূপায় গৌড়ের বাদসাহ ও এক্লী উভয়ে এই সময় এক সঙ্গে বুন্দাবনে মিলিত হইলেন।

এদিকে প্রভুও প্রয়াগ ত্যাগ করিয়া বারণদী আদিলেন। পথে
দেখেন চন্দ্রশেখর দাঁড়াইয়া তাঁহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। চন্দ্রশেখর
প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন যে, তিনি পূর্বে রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন
যে, প্রভু আদিতেছেন, তাই তাঁহার অপেক্ষায় পথে দাঁড়াইয়া আছেন।
প্রভু তাঁহার পুরাতন বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন; তপন মিশ্রের বাড়ী
ভিক্ষা করেন, চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে বাদ করেন। ইহার ছই এক দিন
পরেই একদিন সর্বজ্ঞ মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরকে বলিতেছেন, "ঘারে যে
বৈষ্ণব বিদ্যা আছেন তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া আইস।" চন্দ্রশেখর
প্রভুর আজ্ঞামুদারে গমন করিলেন, কিন্তু কোন বৈষ্ণব না পাইয়া প্রভুকে
বাইয়া বলিলেন, "কৈ, ঘারে কোন বৈষ্ণব তো দেখিলাম না।" প্রভু
বলিলেন, "তুমি ছারে কি কাহাকেও দেখিলাম।" তথন প্রভু বলিলেন,
"তাহাকেই লইয়া আইস।" এই দরবেশই সনাতন।

ইনি কারাগারে তাঁহার কনিষ্ঠ রূপের পত্র পাইয়া, কারা-রক্ষককে
উৎকোচ দিয়া বাহির হইলেন। সে ব্যক্তি সপ্ত সহস্র মুদ্রা পাইয়া তাহাকে
লইয়া রক্তনীতে গলা পার করিয়া দিল। সনাতন, ঈশান নামক ভৃত্যের
সহিত গলা পার হইলেন। পার হইয়াই বৃন্দাবনাভিমুথে ছুটিলেন।
সম্বল মাত্র নাই, পরিধানে একবন্ধ। তবে আহার কি আরামের
ভাবনা তথন তাঁহার নাই,—কিরূপে প্রভুর নিকটে যাইবেন ইহাই
ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছেন। দিবানিশি চলিয়া পাতভা পর্বতে
আসিলেন। কোন ভূমিকের সাহায়্যে সেই পর্বত পার হইয়া আবার
চলিলেন। তাঁহার সন্ধী ঈশানের নিকট অন্ত মোহর ছিল, তাহা
সনাতন লানিতেন না। সেই স্থানে জানিতে পারিয়া ভূমিককে সপ্ত
মোহর দিলেন, আর একটি ঈশানকে দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

ঈশান বাড়ী ফিরিয়া একজন মহাতেজন্বী প্রচারক হইলেন। ইশানের বহুগণ এখনও বর্ত্তমান। প্রভুকে একবার মাত্র দর্শন করিয়াছেন, সনাতনের এই শক্তি। আর সনাতনের সঙ্গে কেবল ছই দিবস ভ্রমণ করিয়াছেন, ঈশানের এই শক্তি। আর ইহাই এত তেজস্কর হইল মৈ, তাঁহার পশ্চাৎ শত শত শিশ্য গুরু বলিয়া তাঁহকে প্রাণ সমর্পণ করিলেন।

সনাতন দিবানিশি চলিয়া হাজিপুরে আসিলেন। সেথানে সন্ধার সময় বিশ্রাম করিতেছেন, আর উচ্চৈঃম্বরে হরেরুফ নাম জপিতেছেন। এ জগতে কে কার তন্ত্রাস লয়? এক শ্রীভূগবান আমার, আর আমি তাঁহার। তিনি ছাডা আর কে-জানে যে সেখানে সনাতনের ক্সায় জীব বিরাজ করিতেছেন ? এমন সময় সনাতনের ধর্ম-ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত সেই হাজিপুরে, গৌড়ের বাদসাহের নিমিত্ত ঘোড়া কিনিতে আসেন। তিনি উচ্চ ট্রিকর উপর বসিয়া আরাম করিতেছিলেন, এমন সময় যে ব্যক্তি নাম জপিতেছিলেন, তাঁহার গলার স্বর শুনিরা, সনাতনের স্বরের মত বোধ হইল। তথন শ্রীকান্ত সন্দিগ্ধ হইয়া টুঞ্চি स्टेट नामिया, त्मरे वाक्तित निकृष्ठे जामिया, तम्रथन मनाजनरे वर्ते. তবে মুথে দাড়ি, ছিল্ল ও মলিন বস্ত্র পরিধান, দেহ জীর্ণ শীর্ণ, আরু বদনে উদাস ও বৈরাগ্যভাব। ইহাতে শ্রীকান্ত একেবারে অবাক হইলেন। একট স্থির হইয়া বলিলেন, "একি, এই বেশে তুমি এখানে ?" তিনি গৌডের সংবাদ কিছুই জানিতেন না। তথন সনাতন সংক্ষেপে আপনার কাহিনী বলিলেন। শ্রীকান্ত বলিলেন, "বাডী চল।" সনাতন বলিলেন, "আমার বাড়ী কোথা? আমার বাড়ী আমি যাইতেছি।" শ্ৰীকান্ত বুঝাইতে গেলেন, কিন্তু মুখে উপদেশ আসিল না। যেখানে ঘোর বৈরাগ্যের তরক, সেখানে বিষয়-রূপ কুঠা স্থান পাইবে

কেন? শ্রীকান্তের কথা সনাতনের হাদরে স্থান পাইল না, ভাসিয়া গেল।
শ্রীকান্ত বুঝিলেন, সনাতন যাইবেন, ফিরিবেন না। শ্রীকান্ত অর্থ দিলেন,
সনাতন লইলেন না। দারুণ শীত দেখিয়া শ্রীকান্ত একথানা শাল দিলেন,
তাহাও তিনি লইলেন না। শ্রীকান্ত কান্দিতে লাগিলেন, পরে একথানা
ভোটকম্বল দিলেন। নিতান্ত অমুরোধ ও শ্রীকান্তের তৃঃথ হইবে
ভাবিয়া সনাতন তাহা লইলেন, লইয়া আবার অনন্ত পথে চলিলেন।
শ্রীকান্ত দাঁড়াইয়া কান্দিতে লাগিলেন।

শচী মাতার একটা গীতের কিয়দংশ পূর্বে উদ্বৃত করিয়াছি, যথা— "তোমরা কেউ দেখেছ থেতে,

আমার সোণার বরণ গৌর-হরি জনেক সন্ন্যাসী সাথে। ধ্রু।
তাহার ছেঁড়া কাঁথা গায়, প্রেমে চলে পড়ে যার, যেন গাগলের প্রায়,
মূথে হরেকৃষ্ণ বলে, দণ্ড করোরা হাতে।"

শচীমাতা ইহাই বলির। নিমাইরের সন্ন্যাদের পরে নদীরা নগরে, তাঁহার পুত্রকে তল্লাস করিতেছেন। এই গেল গানের ভাব। গৌড় হইতে বৃন্দাবন চারি মাসের পথ। গৌড় হইতে বৃন্দাবনে যাইবার নানাবিধ পথ। সনাতন কি প্রভুকে ইহাই বলিয়া তল্লাস করিতে করিতে ষাইতেছিলেন? বথা—"তোমরা কি এই পথে একজন সন্ন্যাসী যাইতে দেখিয়াছ? তাঁহার কচি বয়স, বর্ণ কাঁচা সোণার য়্যায়। তিনি প্রেমে উন্মত, তাই চুলিয়া চুলিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার পরিধান কৌপীন, গাত্রে ছেঁড়া কাঁথা, আর তাঁহার মূথে কেবল হরেরুক্ষ নাম।" না,—সনাতন কিছুই করেন নাই। তিনি একমনে গিয়াছিলেন। কাহারও নিকট এক বারও প্রভুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন নাই। কারণ সনাতন জানিতেন যে, স্থ্য উদয় হইলে লোক আপনি জানিতে পায়। প্রভু যেখানে আছেন, সেথানে লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিতেছে, সেখানে

লোকে তাঁহার কথা ভিন্ন অন্ত কথা বলিবে না। কোথাও যদি বৃহৎ
বড় হয়, তাহার নিদর্শন বহুদ্র হইতে পাওয়া যায়। প্রভু বেথানে
উদয় হইয়াছেন, সে দেশ আর এক আকার ধারণ করিয়াছে। স্থতরাং
সনাতন জানিতেন যে, প্রভুর অবস্থিতির বহুদ্র হইতেও তিনি জানিতে
পারিবেন যে, প্রভু জীবের প্রতি কুপা করিয়া নৃত্য করিতেছেন। প্রভু
যে গ্রাম দিয়া গমন করেন সেখানে ও তাহার চতুস্পার্শ্বে তাঁহার
গমনের সাক্ষী থাকে। তিনি যে পথ দিয়া গিয়াছেন, তাহার
গ্রধারে তাঁহার গমনের সাক্ষী রাথিয়া যান। প্রভু যথন যে দিকে
বাইতেছেন, বা যে দিকে আসিতেছেন, এই সংবাদ তাঁহার বহু অগ্রে
চলিয়া যায়।

সনাতন বেইনাত্র বারাণদীতে উপস্থিত হইলেন, সেই জানিতে পারিলেন যে প্রভু ওই নগরে আছেন। তাঁহার কি বাড়ার নম্বর তল্পাস করিতে হইল? তাহা নয়। প্রভু কোথা আছেন, না চক্রশেথরের বাড়ী। চক্রশেথরের বাড়ী কোথা? না, যে দিকে লক্ষ লক্ষ লোক হরিধ্বনি করিতেছে। সনাতন এই সংবাদে অভিশয় আখাসিত ও পুলকিত হইয়া আত্তে আত্তে চক্রশেথরের বাড়ীর দ্বারে যাইয়া বলিলেন। অভ্যন্তরে প্রভু, দ্বারে সনাতন। সনাতন প্রভুর চরণ ধ্যান করিতেছেন। সনাতন প্রভুর চরণ ধ্যান করিতে করিতে প্রায় ছই মাস হাঁটিয়া আসিয়াছেন। সনাতন প্রভুকে সম্মুথে পাইয়াছেন বটে, কিছ্ক ইহাতে আখাসিত হয়েন নাই। কারণ তাঁহার হাদয়ে অন্থতাপ, ভাহাতে বিন্দুমাত্র কপটতা নাই। ভাবিতেছেন, প্রভু কি তাঁহাকে ক্লপা করিবেন? তিনি না যোর নারকী? এই যে সনাতন আপনকে খোর নারকী ভাবিতেছেন, ইহা তাঁহার অটল বিশ্বাস। তাঁহার যে হাদয়ের অনুতাপ সে কালনিক নয়, সে প্রকৃত। তাই প্রভুর নিকট

বাইতে ভয় হইতেছে। অন্ত্রাপ কাল্পনিক হইলে সে অন্ত্রাপে বিশেষ কোন লাভ নাই। কারণ শ্রীভগবানকে বঞ্চনা করা যায় না।

ওদিকে দর্বজ্ঞ প্রভু জানিতে পারিয়াছেন যে, সনাতন আসিয়াছেন;
তাই চক্রশেখরকে বলিতেছেন, "দারে যে বৈষ্ণব আছেন তাঁহাকে
তাকিয়া আন।" চক্রশেখর আজ্ঞা শুনিয়া বাহিরে যাইয়া দেখিলেন,
দ্বারে কোন বৈষ্ণব নাই। তবে একজন অতি মলিন, জীর্ণ মীর্ণ অবস্থায়
বিষয়া আছেন। তাহার মুখে দাড়ি, বেশ ঠিক দরবেশের স্থায়। তাই
প্রভুর কাছে বলিলেন যে, কোন বৈষ্ণবকে দেখিতে পাইলেন না। কেবল
একজন দরবেশ বিসয়া আছেন। প্রভু বলিলেন, "তাঁহাকেই লইয়া
আইস।" চক্রশেখর তো অবাক। যাহারা দরবেশ তাহাদের উপর
সাধারণতঃ লোকের কি বৈষ্ণবগণের বড় শ্রদ্ধা নাই। তাহাদের যে সম্বায়
ক্রিয়া আছে, তাহা অমুমোদনীয় নহে। প্রভুকে রাজরাজেশ্বরগণ চেষ্টা
করিয়া দর্শন পান না। আজি প্রভু এই দরবেশকে আপনি ডাকিতেছেন,
ইহাতে সেই দরবেশ চক্রশেখরের নিকট "আপনি" ইইয়াছেন।

তথন হর্ষে, আশার, চিস্তার, ভরে, ভব্তিতে, সনাতনের অঙ্গ তঁরন্ধারমান হইল। তিনি চক্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাঁগা মহাশর, প্রভু কি আমাকে ডাকিতেছেন? আপনার ভুল হয়েছে, প্রভু আমাকে ডাকিবেন কেন? প্রভু হয়তো আর কাহাকে ডাকিতেছেন।" চক্রশেথর বলিলেন, "হাঁ, আপনাকেই ডাকিতেছেন।" তরু সনাতনের সন্দেহ গেল না। তিনি ভাবিতেছেন,—প্রভু তাঁহাকে চকিতের স্থায় একবার দেখিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ ভ্বনপাবন ভক্ত প্রভুর সেবা করিতেছেন, তিনি (সনাতন) অস্পৃশু পামর; প্রভুর উাহার কথা মনে থাকিবে কেন? থাকিলেই বা এমন নরাধ্মকে তিনি ডাকিবেন কেন? তাই চক্রশেথরকে বলিতেছেন, "ঠাকুর আপনার

ভূল হইয়াছে, আপনি রূপা করিয়া ভিতরে গমন করুন, আর ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আন্থন যে, কাহাকে ডাকিতেছেন।" সনাতন আবার বলিতেছেন যে, তিনি যে আসিয়াছেন এ সংবাদ তো প্রভূর নিকট তিনি পাঠান নাই? এই সমুদায় আলাপ শুনিয়া চন্দ্রশেখর বলিলেন, আপনাকেই ডাকিতেছেন, অতএব আপনি চলুন। তথন সনাতন (যথা ভক্তমালে)—

ত্রই গোচছা তুণ করে, এক গোচছা দন্তে ধরে, পড়িল গৌরাঙ্গ-রাঙ্গাণায়। তুনয়নে শতধারা, রাজদণ্ডি-জন পারা, অপরাধি আপনা মানয়॥ "তোমার চরণ নাহি, ভজি মোর গতি এহি, সংসার-ভ্রমণে সদ। ফিরি। কদ্যা বিষয়ভোগ, কামাদি ষডক রোগ, তাহে ভ্রমি স্থপবৃদ্ধি করি। নীচনক্ষে সদা স্থিতি, নীচ-বাবহারে মতি, নীচকর্মে সদাই উল্লাস। এ হেন তুল ভ জন্ম, পাইয়া কি কৈন্তু কর্ম, কেবল হইল উপহাস # শরণ লইত্ব প্রভ, হে নাথ গৌরাক বিভু, করণা-কটাক্ষ মোরে কর। ও রাঙ্গাচরণে মতি, ত্রৈলোকোর সারগতি, এ অধম জনারে বিচার ॥" मनाज्यात्र आर्खनाम, अनिया रिम्छः विशाम, इन इन अजुद्र नयन। আলিঙ্গন দিতে চায়, সনাতন পাছে ধায়, কহে "মোরে না কর স্পর্ণন। তোমা স্পর্নাগ্য প্রভু, মৃক্রি ছাড়া নাহি কভু, গুণাস্পদময় এই দেহ। পাপময় স্থকদায়, সাধুর সভায় বর্জ্জা, মোরে স্পর্ণ প্রভু না করহ।" প্রভু কছে, "সনাতন, দৈশ্য কর সম্বরণ, তোর দৈন্যে ফাটে মোর বুক। কৃষ্ণ যে দয়াল হয়, ভাল মন্দ না গণয়, হইল যে তোমার সন্মুথ। কৃষ্ণকুপা তোমা পরি, যতেক কহিতে নারি, উদ্ধারিলা বিষয় কৃপ হতে। নিম্পাপ তোমার দেহ, কুঞ্ভক্তি মতি অহো, তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে॥"

প্রভূ পূর্বের রূপকে প্রয়াগে শিক্ষা দিয়াছেন, এথন সনাতনকে শিক্ষা দিবার জন্ম কাশীতে রহিলেন। ছাই ভাইকে বৃন্দাবনে রাথিয়া তাঁহাদের দ্বারা জীবকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তত্ত্ব শিক্ষা দিবেন। এই শিক্ষাকার্য্য সমাধা করিতে প্রভুব গুই মাস লাগিয়াছিল। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে এ সমুদর তত্ত্ব বিবৃত আছে।

প্রভু যথন বুন্দাবন ঘাইবার জন্ম কাশী ত্যাগ করেন, তথন প্রকাশানন্দ বড় খুসি হইলেন এবং তথন যেখানে-সেখানে বখন-তথন বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীকৃষণতৈতম মুর্খ সন্মানী, আপনার ধর্ম জানে না, বেদবেদান্ত পাঠ ত্যাগ করিয়া নৃত্যগীত করে, ভাবকালি দারা ইতর লোককে ভুলায়। আবার মহা-ঐক্রজালিক, নানারূপ আশ্রহ্য দেখাইয়া বড় বড় লোককেও মুগ্ধ করে। বাস্থদেব দার্বভৌম নাকি তাহাকে ক্লফ বলিয়া নির্দারণ করিয়াছেন। এমন কি. তাহাকে নাকি যে দেখে শেই কৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু এ সমুদায় ভাবকালি কাশীনগরীতে চলিবে না। প্রকাশানন্দ যথনই প্রভুর প্রভাব শুনিতেন তথনই উল্লিখিত ভাবে প্রভুকে নিন্দ। করিতেন। কাশী ত্যাগ করিয়া প্রভু বুলাবন গমন করিলে, প্রকাশানন্দ বলিতে লাগিলেন, "আমি বাহা বলিয়াছি ঠিক তাহাই হইয়াছে। ভয়ে চৈত্ত আমাদের নিকট আদে নাই, পলাইয়া গিয়াছে। দেখিও এ নগরে সে আর আসিবে না।" কিন্তু প্রভু বথন ফিরিয়া আদিলেন, এবং নগরে আবার কোলাহল আরম্ভ হইল, তথন প্রকাশাননের পূর্ব্বকার কথা রহিল না। তথন সে কথা একট পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "চৈতন্ত আবার আসিয়াছে ? তা আহ্বক, দেখিও দে দুরে দুরে থাকিবে, আমাদের এদিকে কখনও আসিবে না। তবে তোমরা তাহার নিকট বাইও না। তাহার বড় শক্তি, সার্ব্বভৌমের ক্রায় প্রচণ্ড লোককে যে ভূলায়, সে ভোমাদের ভুলাইবে বিচিত্র কি? তাহার যে মত তাহা পালন করিলে ইহকাল পরকাল তই নষ্ট হয়।"

প্রকৃত কথা, প্রকাশানন্দের যে বিশ্বাস তাহাতে তিনি বৈশ্ববগণের মতে এক প্রকার নান্তিক। কাজেই প্রভুর ধর্মেও প্রকাশানন্দের ধর্মে সম্প্রীতির সম্ভাবনা নাই। প্রকাশানন্দের নিকট এই নিন্দা শুনিয়া যে প্রভুকে কথন দেখে নাই সে প্রভুর দর্শনে নিরস্ত হইতে পারিত, কিন্ধু যে একবার সে চাঁদমুখ দেখিয়াছে, সে আর তাহা শুনিবে কেন? বাহা হউক, প্রকাশানন্দ প্রভুর এই উপকার করিলেন যে, তাঁহাকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্জ্জনে সনাতনকে শিক্ষা দিবার অবকাশ করাইয়া দিলেন।

এদিকে প্রভুর ভক্তগণ মহাক্লেশে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের প্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষণ; তাঁহারা প্রভুকে প্রকৃতই প্রাণাধিক ভাল বাদেন, স্থতরাং প্রভুর নিন্দা শুনিয়া তাঁহারা মর্ম্মাহত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের হৃঃথ প্রভুর নিকট জানাইতে লাগিলেন। প্রভু শুনিতেন আর ঈষৎ হাস্ত করিতেন, কিছু বলিতেন না। তথন ভক্তগণ এক পরামর্শ করিলেন। সেথানে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বাদ করিতেন, তিনি বড় লোক। তিনি প্রভুকে দর্শন মাত্রে তাঁহার চরণে চিত্তসমর্পণ করিয়াছেন। প্রকাশানন্দ একপ্রকার কাশীর রাজা। তাঁহার প্রতি এই ব্রাহ্মণের বড় ভক্তি ছিল, কিছ প্রভুকে দর্শন করা অবধি তিনি প্রভুর চরণ আশ্রয় করিলেন ৷ তাঁহার ইচ্ছা যে প্রকাশানন্দও তাহাই করেন। তাই তাঁহাকে প্রভুর চরণে আনিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রভুর গুণামুবাদ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন স্থফল হইল না। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন ষে, প্রকাশানন্দ সরল চিত্ত সাধু। প্রভুকে যে তিনি নিন্দা করেন তাহার কারণ প্রভুকে তিনি কখনও দেখেন নাই। একবার যদি তিনি প্রভুকে দেখেন তবে তাঁহার হুর্মতি ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু প্রকাশানন্দ প্রভুর নিকট আসিবেন না, প্রভকেও তাঁহার নিকট যাইতে বলিতে পারেন না।

ইহার উপায় কি ? তথন তিনি প্রভুর ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া এক পরামর্শ করিলেন। ভাবিলেন যে, কাশীর সমুদার সন্ধ্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিবেন, করিয়া প্রভুকে মিনতি করিয়া সেথানে লইয়া যাইবেন। এই পরামর্শ সাব্যন্ত হইলে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ দশ সহস্র সন্ধ্যাসী নিমন্ত্রণ করিলেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত প্রকাণ্ড আয়োজন করিলেন। তাহার পর, সকল ভক্তগণ জুটিয়া প্রভুর নিকট গমন করিয়া নিমন্ত্রণের কথা বলিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু আমারা জানি সন্ধ্যাসী-সমাজে আপনি গমন করেন না; কিন্তু আমার বাড়ী আপনার পবিত্র করিতে হইবে।" প্রভু সর্ব্বজ্ঞ, তাই এ সম্দ্র্য় বড়থনের মর্ম্ম ব্রিলেন। দেখিলেন যে, তাঁহার ভক্তগণ সকলে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। বৃঞ্চিলেন যে, সন্ধ্যাসিগণের উদ্ধার সকলের উদ্দেশ্য। তথন প্রভু ঈষং হাস্থা করিয়া বলিলেন, "তোমাদের যাহা অভিরুচি।" তথন সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

প্রকাশানন্দ শুনিলেন যে, "চৈতক্ত" নিমন্ত্রণে আদিতেছেন, আর এ কথা এই দশ সহস্র নিমন্ত্রিত সন্ত্রাদী শুনিলেন। অক্তাক্ত সন্ত্রাদিগণ বড় কৌতৃহলাক্রাস্ত হইলেন, কিন্তু প্রকাশানন্দ সম্ভবতঃ একটু চিন্তিত হইলেন। এই "চৈতক্ত", যাঁহাকে তিনি প্রকাশ্যে বহুবার নিন্দা করিয়াছেন, এখন অনায়াসে তাঁহার স্থানে,—তিনি যেখানে সর্কুবলে বলীয়ান সেখানে—স্বেচ্ছাপ্র্বক আদিতেছেন! ইহার উদ্দেশ্য কি? সার্বভৌমের ক্রায় তাঁহাকেও ভুলাইবে নাকি?

সমন্ত্র মত সন্ধ্যাদিগণ সভায় আদিলেন এবং প্রভুর জন্ম অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিবেন, আঁহাকে লোকে এভগবান বলিয়া পূজা করে সে সন্ধ্যাসী না জানি কেমন! এমন সমন্ত্রভু, সনাতন প্রভৃতি চারিজন ভক্ত সক্ষে করিয়া ধীরে-ধীরে নামে জপিতে-জপিতে উপস্থিত হইলেন। এখানে আমি আমার "প্রবোধানন্দের জীবন-চরিত" গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব।

প্রভ্রাসিলে সন্ন্যাসী-সভায়, "ঐ চৈতন্ত আসিতেছেন" বলিয়া একটা ধবনি হইল। সকলে উকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতেছেন যে, সাড়ে চারি হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ, কাঁচাকাঞ্চন বর্ণের একটি যুবা পুরুষ, অতি মন্থর গতিতে, অবনত বদনে আগমন করিতেছেন। মুথের এরূপ কমনীয় ভাব যে, স্থালোকের মুখ বলিয়া ভ্রম হয়। প্রাসন্ধ বদন, উন্নত ললাট ও কমল নয়ন। প্রভ্রু মস্তক অবনত করিয়া যেন সশক্ষ ও সলজ্জ ভাবে ধীরে-ধীরে আসিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার চারিজন ভক্ত। সন্ন্যাসিগণ বৃহৎ চন্দ্রাতপতলে বসিয়া আছেন। প্রভ্রু অগ্রে আসিয়া মুখ উঠাইয়া যোড়করে তাঁহাদিগকে নমস্বার করিলেন। পরে বাহিরে পাদ প্রক্ষালনের যে স্থান ছিল, সেথানে পাদ প্রক্ষালন করিয়া সেইথানেই বসিলেন।

সন্ত্যাদিগণ এ পর্যান্ত তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন; দেখিতেছেন তাঁহার বন্ধক্রম অতি অল্ল, এমন কি বালক বলিলেও হয়। প্রভুর বন্ধক্রেম তথন একজিল, কিন্তু দেখিতে তাহা অপেক্ষা অল্লবন্ধন্ধ বলিরা বোধ হইত। মুথে ঔদ্ধত্যের চিহ্নও নাই। বন্ধং দেখিলে বোধ হর এরপ সরল নিরীহ ভাল মানুষ জিল্লগতে কেহ নাই। বদন মলিন অথচ প্রফুল্ল, যেন অস্তরে হুঃখনয় আনন্দ রহিন্নাছে।

প্রভুর মূথ দেখিরা প্রকাশানন্দের চিরকালের শক্রতা মূহুর্ত্ত মধ্যে বিলুপ্তপ্রার হইল। বরং সেই মূথ যেন তাঁহার প্রাণকে টানিতে লাগিল। প্রকাশানন্দ দলাশয় মহান্ধন। তাঁহার সভাতে শ্রীরুক্ষ্টেডক্ত আদিরা অপবিত্র হানে বসিলেন, ইহা সামাক্ততঃ তিনি করিতে দিতেন নাঃ

তাহার পরে প্রভুর উপর যত রাগই থাকুক, তিনি যে একজন প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা তথন বেশ বুঝিয়াছেন। আবার প্রভুর বদন দর্শনে ও তাঁহার দানতায় মৃগ্ধ হইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অমনি উঠিয়া দাড়াইলেন, তাঁহার সক্ষে সেই সহস্রাধিক সন্ন্যাসী সকলেই দাড়াইলেন। তথন প্রকাশানন্দ, প্রভুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "প্রীপাদ! সভার মধ্যে আহ্বন। অপবিত্র স্থানে বিসিয়া কেন আমাদিগকে ক্লেশ দিতেছেন?"

ইহাতে প্রভু করষোড় করিয়া বলিলেন, "আমার সম্প্রদায় অতি হীন আপনার সম্প্রদায় অতি উচ্চ, আপনাদের সভার মধ্যে আমার বসা কর্ত্তব্য নর।" ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রভু ভারতী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। সন্ধ্যাসীদিগের মধ্যে যত সম্প্রদায় আছে, তাহার মধ্যে সরস্বতী, তীর্থ, পুরী প্রভৃতি উচ্চ এবং ভারতী নীচু। এ কথা শুনিয়া ও প্রভুর দৈলে মৃদ্ধ হইয়া, সরস্বতী আপনি উঠিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া একেবারে সভার মধ্যম্বানে লইয়া বসাইলেন।

মহামুভব সরস্বতার তথন শক্রতা প্রায় গিয়াছে, বরং সেই স্থানে বাৎসলা স্নেহের উদয় হইয়াছে। প্রভুর সরল ও স্থলর মুথ, দীনভাব ও চরিত্র দেখিয়া সরস্বতী বৃঝিয়াছেন যে, তাঁহার প্রভুর প্রতি ক্রোধ ছিল বটে, কিন্তু প্রভুর তাঁহার প্রতি ক্রোধ মাত্র নাই। ইহাতে মনে একটু অমৃতাপের উদয় হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "প্রীপাদ! আমি শুনিয়াছি আপনার নাম প্রীক্ষটেতক্ত এবং আপনি শ্রীকেশব ভারতীর শিক্ত! কিন্তু আমাদের মনে একটি হুঃথ আছে। আপনি এই স্থানে থাকেন, আমরা আপনার এক আশ্রমের, অথচ আমাদিগকে দর্শন দেন নাই কেন ৫"

প্রভূ এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, নিতান্ত অপরাধীর স্থায় অব্নত মুখে রহিলেন।

তথন সরস্বতী ঠাকুর সরল ভাবে তাঁহাকে সমৃদ্য মনের কথা বলিজে লাগিলেন। বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনার তেজ ও ভাব দেখিয়া আমরা বিশ্বিত হইরাছি। আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া বোধ হয়। আপনাকে সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাদের সাম্প্রদায়িক সন্ধ্যাসীর যে প্রধান ধর্ম বেদপাঠ তাহা আপনি করেন না। আবার সন্ধ্যাসীর পক্ষে নিতান্ত দৃষ্ণীয় কার্য্য, নৃত্যু গীত প্রভৃতি ভাবকালিতে আপনি নিমগ্ন থাকেন। আপনি হ্যবোধ, আমাদের সম্প্রদায় মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। আপনি এ সমস্ত ধর্মবিরুদ্ধ কার্য্য ও হীনাচার কি কারণে করেন, তাহা রূপা করিয়া বলুন।"

সরস্বতীর প্রকৃতই তথন বিদ্বেষ ভাব গিয়াছে। আবার, প্রভুর
নিকটে বসিয়া ইহা ব্ঝিতে পারিলেন যে, তিনি বাহা পুর্বে ভাবিয়াছিলেন এ ব্যক্তি নিতান্ত তাহা নয়। এই জন্ত, আপনি যে পূর্বে প্রভুকে
নিলা করিয়াছিলেন, সেই দোষ খণ্ডন করিবার নিমিত্ত ও কতক
কৌতূহল তৃপ্তি করিবার নিমিত্ত, আত্মীয়তা ভাবে, প্রণয় বিরক্তির সহিত
উপরোক্ত কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু কি উত্তর করেন ইহা
ভানিবার নিমিত্ত সভাস্থ সকলে শুক্ক হইয়া রহিলেন।

কথা এই, প্রভূকে দেখিয়া সরস্বতী ও তাঁহার সহস্রাধিক শিয়ের মন বিশ্বয়াবিট হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে বুঝিলেন যে, এ বস্তুটি হয় সিদ্ধপুরুষ, নয় কোন দেবতা ছলনা করিয়া মন্তুয়্সনাজে বেড়াইতেছেন।

সরস্বতী যেরপ বাৎসল্য ভাবে বলিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সেইরূপ গুরু-বৃদ্ধিতে উত্তর দিলেন। শ্রীগোরাঙ্গ মত্তক অবনত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শ্রীপাদ! আমি আমার কথা আমূল আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি। আমি যথন গুরুর আশ্রয় লইলাম, তথন তিনি দেখিলেন যে, আমি মূর্থ। ইহাতে তিনি বলিলেন, 'বাপু, তুমি মূর্থ, তুমি বেদান্ত পড়িতে পারিবে না। কিন্তু তাহাতে তুমি হঃথিত হইও না। তাহার পরিবর্ত্তে আমি তোমাকে অতি উত্তম দ্রব্যই দিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি বলিলেন, 'এই শ্লোকটি তুমি কণ্ঠস্থ কর:—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ভ্যেব নাস্ভ্যেব নাস্ভ্যেব গতিরক্তথা'॥"

শ্রীগোরাক প্রভুর কণ্ঠকর সঙ্গীত হইতেও মধুর। তিনি যথন মলিন মৃথে ধীরে ধীরে আপনার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন, তথন সকলে নীরব হইরা শুনিতে লাগিলেন। প্রভু যে শুদ্ধ এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন তাহা নয়, উহার ব্যাখ্যাও করিলেন। সে ব্যাখ্যা অভূত। এই ক্ষুদ্র শ্লোকের মধ্যে যে এরপ অর্থ আছে তাহা পূর্বের কেহ জানিতেন না। প্রভু শ্লোকের অর্থ করিয়া পরে বলিতেছেন,—"গুরুদেব আমাকে বলিতে লাগিলেন, 'এই দেখ বাপু কলিকালে নাম ব্যতীত আর গতি নাই; অতএব তুমি শুদ্ধ কৃষ্ণ, নাম জ্বপ কর, তোমার আর কোন কায্য করিতে হইবে না; ইহাতে তোমার কর্মবন্ধ ক্ষয় পাইবে, অধিকন্ধ বন্ধা প্রভৃতির যে ছল্ল ভ ধন 'কৃষ্ণপ্রেম', তাহাও লভা হইবে'।"

সন্ধানীরা ও প্রকাশানন্দ নানা কারণে প্রভ্র কথা শুনিয়া একেবারে
মুশ্ধ হইয়া গেলেন। প্রভ্র নিকট হরেনাম শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া
বৃষিলেন যে, বালক-সন্ধানী একজন প্রবল পণ্ডিত।

শ্রীগোরাক বলিতে লাগিলেন, "আমি গুরুদেবের আজ্ঞা পাইরা মন দৃঢ় করিয়া রুঞ্চনাম জপিতে লাগিলাম। জপিতে জপিতে আমার মন লান্ত হইল, ক্রমে আমার সব প্রাকৃতি পরিবর্তিত হইল। তথন আমি কথন হাসিতে, কথন কান্দিতে, কথন নাচিতে, কথন বা গাহিতে লাগিলাম, তথন ভাবিলাম, আমার একি দশা হইল? এত উন্মাদের অবস্থা! তবে কি সত্যই আমি পাগল হইলাম? এইরপ ভাবিরা, ভীত হইরা, আবার গুরুর শরণাপন্ন হইলাম, এবং তাঁহার চরণে এই নিবেদন করিলাম যে, "প্রভু, আপনি আমাকে কি মন্ত্র দিলেন ? ইহার এ কি প্রকার শক্তি? আপনার আজা ক্রমে আমি রুম্ভনাম জপিতে-ছিলাম। জপিতে জপিতে আমার বৃদ্ধি ভ্রান্ত হইরা গেল। এখন নাম জপিতে জপিতে আমি হাসি, কাঁদি, নাচি, গাই, এমন কি, নাম জপিয়া আমি পাগলের মত হইরাছি। এখন ইহা চইতে কি করিমা উদ্ধার হইব, তাহা রুপা করিয়া বলিয়া দিন।"

আমার এই কথা শুনিয়া গুরুদেব হাস্ত করিয়া বলিলেন, "এ তোমার বিপদ নয়,—সম্পদ। তোমার মন্ত্র সিদ্ধ হই রাছে, কারণ ক্রঞ্চনামের শক্তিই এইরূপ। উহাতে জনর ঐরপ চঞ্চল করে,—ক্র্ফের চরণে রতি উৎপাদন করে। জীবের যে পরম পুরুষার্থ, বাহা হইতে অধিক সৌভাগ্য আর হইতে পারে না, তাহাই অর্থাৎ ক্রফপ্রেম, তুমি লাভ করিয়াছ।" ইহাই বলিরা গুরুদেব আমাকে কয়েকটী শ্লোক শুনাইলেন। যথা শিমদ্বাগবতে—

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ন্ত্যা জাতাত্মরাগো দ্রুতচিত্ত উচৈচঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুমানবঙ্গ তাতি লোকবাছঃ॥"
অর্থাৎ—"এই প্রকারে যিনি অন্থরাগ-বিগলিতচিত্ত হইয়া উচৈচঃশ্বরে
আপনার প্রিয় রুঞ্চনাম লইয়া হাস্থা রোদন হস্কার গীত ও নৃত্য করেন,
তিনি সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া জীবগণকে রক্ষা করেন।"

"মধুরমধুরমেতনাকলং মকলানাং সকলনিগমবল্লীসংকলং চিৎস্করপন্।
সকলপিপরিগীতং শ্রন্ধরা হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তাররেৎ কঞ্চনাম।"
অর্থাৎ—"যে কৈছু ইউক না কেন, যদি পরম মধুর মঙ্গলের মঙ্গলকর
সকল নিগমের স্কল-স্ক্রপ চিন্ময় ক্ষুনাম একবার হেলায় বা শ্রানার

সান করে, তাহা হইলে হে ভৃগুবর, সেই ক্লফের নাম তাহাকে উদ্ধার করেন।"

"তৎকথামৃতপাথোধে বিহরস্তোমহামূদঃ। কুর্ব্বস্তি ক্বতিনোহকুচ্ছং চতুর্ব্বগং তৃণোপমং॥"

অর্থাৎ—"যে কৃতি ব্যক্তিরা মহানন্দে কৃষ্ণকথামৃত-সাগরে বিহার করেন, তাঁহারা কৃচ্ছলভা চতুর্ব্বর্গকে অনায়াসে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারেন।"

তদন্তর গুরুদেব বলিলেন, "তুমি ক্ষয়প্রেম পাইরাছ, আমি তোমার গুরু, তোমার নিমিত্ত আমিও কতার্থ হইলাম।" গুরুর এই আজ্ঞা শুনিরা আমার শঙ্কা দূর হইল। আমি তাহার আজ্ঞা দূঢ় করিয়া কৃষ্ণনাম জপিতে থাকি। ইহাতে আমি যে ক্রন্দন হাস্থ প্রভৃতি করি, তাহাতে আমার হাত নাই। ইহা আমি নামের শক্তিতে করিয়া থাকি, ইচ্ছা করিয়া করি না।" শ্রীগৌরাঙ্গ যথন দৈন্তের শক্তিতে কথা কহিতে লাগিলেন, তথন যেন মধু বর্ষণ হইতে লাগিল। তাঁহার বাক্য শুনিয়া সন্ধ্যাসীদিগের চিত্ত কোমল হইল।

শ্রীগোরান্ধ প্রকাশানন্দের প্রশ্নগুলির উত্তর ক্রমে দিলেন। প্রথম বেদ পাঠ কর না কেন? দিগের নৃত্য গীত কর কেন? তৃতীয় সন্ন্যাসী-দিগের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী কর না কেন? প্রভু ইহার উত্তরে বলিলেন, বেদান্ত না পড়িলেও চলে, হরিনামই যথেষ্ট। আবার বলিলেন, বেদান্ত গড়িলে, কোন ফল হয় নাই। বিশেষতঃ কলিকালে, হরিনাম ব্যতীত আর গতি নাই—নাই—নাই। আর নৃত্য গীত সম্বন্ধে বলিলেন, তিনি যে নৃত্য গীত করেন, সে আপনার ইচ্ছায় নহে। নাম করিতে করিতে, তাহার শক্তিতে প্রেমোদয় হয়, আর তথন নৃত্য গীত আপনিই আসে। সয়্ন্যাসীদিগের সহিত কেন মিলিতে যান না, তাহার কোন কারণ দেখাইলেন না।

প্রকাশানন্দের চিন্ত তথন প্রভ্ কর্তৃক কতকটা আরুষ্ট হইরাছে।
কিন্তু তথনও তাঁহার অভিমান আছে। তথনও তিনি ভাবিতেছেন,—
"এ যুবক একটি স্থলর বন্ধ, ইহার কথা অতি মিন্ত, এ অতি স্থবোধ,
তবে একটু চঞ্চল। যদি আমার কাছে কিছু দিন থাকে, তবে এই
ক্ষণতৈতত একটি অপূর্বে সামগ্রী হইবে। ইহার ক্ষণপ্রেম হইরাছে,
ইহা ভাল, তবে বেদান্তের প্রতি ভক্তি নাই, অবশ্র দোবের
কথা।" প্রকাশানন্দ এইরপ চিন্তা করিয়া পরে বলিতেছেন,—"এ অতি
উত্তম কথা। ইহাতে কাহারও আপতি হইতে পারে না। ক্ষফনাম
লও, ইহাতে সকলেরই সন্তোয, আর ক্ষপ্রেম হওয়া বড় ভাগ্যের
কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে বেদান্তের উপর অশ্রদ্ধা কেন?"
প্রভ্ বলিলেন, "শ্রীপাদ আমাকে যে প্রশ্ন করিলেন, তাহার যদি উত্তর
না দিই, তবে অপরাধ হইবে। আবার উত্তর দিলে, তাহা যদি
আপনাদের ভৃত্তিকর না হয়, তাহা হইলেও আপনারা বিরক্ত হইতে
পারেন। অতএব আপনারা যদি আমার অপরাধ না লয়েন, তবে আমি
সরলভাবে বলিতেছি, কেন আমি বেদান্ত পড়ি না।

ইহাতে প্রকাশানন্দ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "শ্রীপাদ, আপনি কি বলিতেছেন? আপনার কথা শুনিয়া আমরা বিরক্ত হইবে, ইহা হইতেই পারে না। আপনার মুখে স্থধা ক্ষরিত হইতেছে। আপনার মাধুরী-পূর্ণ বিগ্রহ দেখিলে আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া প্রতীতি হয়। আপনি অন্তায় বলিবেন, ইহা হইতেই পারে না। আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন, বলিয়া আমাদের কর্ণ পরিতৃপ্ত করুন।"

প্রভু বলিলেন, "বেদান্ত ঈশবের বচন। ইহাতে ভ্রম-প্রমাদ্ সম্ভবে না। বেদান্তস্ত্তের যে মৃথ্য অর্থ তাহা অবস্থ মানিব। কিছ শক্ষরাচার্য্য যে অর্থ করিয়াছে তাহা শক্ষরের বাকা, ঈশবের বাকা নহে। স্তের ধে অর্থ তাহা পরিষার লেখা আছে। স্থতরাং স্ত্র থাকিতে ভায়ে যাওয়ার প্রয়াজন কি? ব্যাখ্যার তথনি প্রয়োজন, যথন স্ত্র ব্রিতে কষ্টকর হয় । আমরা দেখিতেছি, স্ত্রের অর্থ বেশ সরল, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা ব্রমা কষ্টকর । আপনারা দেখিবেন স্ত্রের অর্থ একরপ, কিন্তু শঙ্কর কোন উদ্দেশ্ত সাধনের জন্ত ইহার অর্থ অন্তপ্রকার করিয়াছেন । ফলকথা, স্ত্র যে সরল তাহা সকলেই ব্রিতে পারেন, কিন্তু শঙ্কর যে ভাবে তাহার অর্থ করিয়াছেন তাহা তাহার মনঃকল্লিত,—স্ত্রের অর্থের সহিত তাহা সিলেনা ।

প্রভুর এই কথা শুনিয়া সন্ধানীর। একটু বিরক্ত ও চকিত হইলেন;
—শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্মে যে বিপরীত অর্থ থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের
মনে স্বপ্লেও উদিত হয় নাই। কারণ শঙ্করাচার্য্যকে তাঁহারা জগদ্গুরু
বিনিয়া মাক্ত করেন, স্বতরাং তাঁহার ভাষ্যে দোষারোপ করায়, তাঁহারা
বিনিলেন, "শ্রীপাদ, আপনার এত বড় কথা বলিবার কি হেতু আছে?
শঙ্করাচার্য্য জগতের নমস্ত। তাঁহাকে সকলেই গুরু বলিয়া মাক্ত করেন।
আপনি যে তাঁহার ভাষ্মে দোষারোপ করিতেছেন, ইহা বড় সাহদিকতার
কথা!"

প্রভূ বলিলেন, ''শঙ্করাচার্য্য যে জগতের গুরু তাহাতে সন্দেহ নাই।
তবে ঈশ্বর সকল অপেকা বড়, বেদ তাঁহার শ্রীমুথের আজ্ঞা। এ প্রত্তের
যে সরল অর্থ তাহা ঈশ্বরের বাকা। কিন্তু শঙ্কর যে অর্থ করিয়াছে
উহা সরল নহে। আপনাদের আজ্ঞাক্রমে আমি দেথাইতেছি যে,
শঙ্করাচার্য্যের উদ্দেশ্য নিজ মত স্থাপন করা ও তাঁহার ভাষ্য মনঃক্রিত।"
তথন শ্রীগোরাক শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের দোষ দেথাইতে লাগিলেন,
আর সন্ধ্যাসারা শুক্ক হইয়া শুনিতে লাগিলেন। শ্রীগোরাক কিরূপ

বক্ততা করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্জিৎ অভাস শ্রীচৈতক্সরিতামৃতে আছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী সেই সভাগ উপস্থিত ছিলেন। এই বিচারের কথা তাঁহার মুথে বৃন্দাবনের ভক্তগণ শ্রবণ করেন। তাঁহাদের কাহারও কাছে শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী শ্রবণ করিয়া শ্রীচেতক্সরিতামৃতে সেই বিচারের সার সন্ধিবেশিত করিয়াছেন। সন্ধ্যাসীরা প্রভূর অন্তূত বাক্য শুনিয়া আশ্চর্যান্থিত হইলেন। তাঁহারা কেবল পড়িয়া যাইতেন, আর গুরু যেরূপ ব্যাইতেন সেইরূপ ব্যিতেন। এখন প্রভূর ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহাদের চক্ষ্ ফুটিল, তখন পরস্পরে এইভাবে ম্থ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন যে কৃষ্ণচৈতক্স শুরু যে পরমন্ত্রনর ও পরমভক্ত তাহা নহেন,— পরম পণ্ডিতও বটেন! প্রকাশানন্দের অভিমানই ছিল যে তাঁহার ক্যায় পণ্ডিত আর নাই। এই পাণ্ডিত্যাভিমানই তাঁহার যত অনর্থের মূল। এখন শ্রীগোরাক্ষ সেই অভিমান হরণ করিতেছেন।

প্রকাশানন্দ মায়াবাদী, সোহং ধর্ম মানেন। তিনি ঘোর অবৈতবাদী স্থতরাং ভক্তির বিরোধী। তাঁহার মতে আমিও যেই, ঈশ্বরও সেই। ভক্তি আর কাহাকে করিব? কিন্তু হিন্দুগণ বেদের অধীন। বেদ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা যাইতে পারেন না। শঙ্করাচার্য্য স্বীয় মত চালাইবার জন্ত, স্ত্রের মনঃকল্লিত অর্থ করিয়াছেন। স্বীয় মত চালাইবার নিমিত্ত তাঁহার দেখাইতে হইয়াছে যে স্থত্র তাঁহার মতের পোষণ করিতেছে। তাই তিনি আপন মনের মত স্ত্রের অর্থ করিয়াছেন! সাধারণ লোকে স্ত্রের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা চেষ্টা করিয়া না বৃঝিয়া শঙ্কর ষেক্রপ বৃঝাইয়া আসিয়াছেন, সেইরূপ বৃঝিয়া আসিতেছেন। প্রভু এইরূপে দেখাইলেন যে, বেদের অর্থ অতি সক্ত্রন, তাহার টীকার আবশ্রুক করে না। সেই সরল অর্থের সঙ্গে শঙ্করের মতের কিছুমাত্র মিল নাই, বরং সম্পূর্ণ অমিল।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, "আপনি যেরপে ভাষ্টের দোষ দিলেন তাহা শুনিলাম। আপনার কথার প্রতিবাদ করিতেও আমার ইচ্ছা হইতেছে না, কারণ আপনি ভাষ্য কথাই বলিতেছেন। আপনি পরমপণ্ডিত তাহাও জানিলাম। আপনি যে শঙ্করের মত থগুন করিলেন, ইহা আপনার অসীম শক্তির পরিচয় সন্দেহ নাই। এখন আর কিছু শক্তির পরিচয় দিউন। স্ত্তের ম্থ্য অর্থ করুন, দেখি আপনি কিরূপ ব্রিয়াছেন।"

তথন শ্রীগোরাক্ষ এক একটি স্থত্ত বলিতে, লাগিলেন, আর তাহার মৃথ্যার্থ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি অর্থ করিলেন যে, শ্রীভগবান বড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সচিদানলবিগ্রহ। ভক্তি ও প্রেম হারা তাঁহাকে পাওয়া যায়। ভগবানে প্রেম, জীবের পরমপুক্ষার্থ। অর্থাৎ বেদ বৈষ্ণবধর্মকে পোষকতা করিতেছে। অগ্রে শ্রীগোরাক্ষ শক্ষরাচার্য্যের ভাষ্য ছিলেন, এক্ষণে আবার তাঁহার নিকট ভাষ্যের অর্থ শুনিয়া সয়্যাসিগণ বিশ্বিত হইলেন। তাঁহারা স্পষ্ট বৃক্তিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণটে তল্ল শুদ্ধ ভারুক-সয়্কাসী নহেন, বয়সে বালক হইলেও ক্ষমতায় শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা অনেক বড়।

প্রকাশানদের তথন একপ্রকার পুনর্জ্জন্ম হইল। প্রথমে প্রভুর
উপর তাঁহার অত্যস্ত ক্রোধ, দেব ও ঘুণা ছিল। কারণ রুঞ্চৈতক্ত
জগতে অনেকের নিকট তাঁহার অপেক্ষা পূজিত। এখন দেখিলেন বে,
রুফ্টেতক্ত কেবল পরমভক্তে, পরমপণ্ডিত এবং সর্ব্বপ্রকারে পরমস্থলর
নহেন, তাঁহার প্রকৃতিও বড় মধুর। আরও দেখিলেন, ভক্তি বস্তুটি অতি
স্থলাত। আর এই মহাতত্ব সেই বালকের নিকট তিনি শিথিলেন।
এই সকল কারণে, প্রভুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় মমতা ও শ্রদ্ধার উদর
হইল। তথন মনে হইল যে, তিনি এই স্থলর প্রকাণ্ড বস্তুটিকে অক্তার

করিয়া নিন্দা করিয়াছেন এবং ইহা মনে উদয় হওয়াতে তিনি অমুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

প্রকাশানন্দ মহাশয়-ব্যক্তি। তিনি তথন অতি কাতর হইয়া প্রভুকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনি জানেন, আমি আপনাকে বরাবর নিন্দা ও মাণা করিয়া আসিয়াছি। তাহার কারণ, আমি তথন দত্তে উন্মত ছিলাম ও আপনাকে জানিতাম না। এখন আপনাকে জানিলাম এবং দেখিলাম আপনি স্বয়ং বেদ ও নারায়ণ। আপনার নিকট এতদিনে বেদের প্রকৃত অর্থ ব্রিলাম। আর ভক্তি যে কি পদার্থ তাহা পূর্বে জানিতাম না, পরস্ক ম্বণা করিতাম। অভ আপনার শ্রীম্থে উহা যে কি তাহা ওনিলাম। আপনিই আমার প্রকৃত গুরু। অভ ব্রিলাম শ্রীকৃষ্ণই সতা, সর্ব্বজীবের প্রাণ। তাঁহার শ্রীচরণ সেবাই জীবের পরমধর্ম। আপনার সহিত শ্রীকৃষ্ণ জয়গ্রুত হউন!" তথন সয়্ন্যাসিগণ ভক্তিতে গদগদ চইয়াছেন। তাঁহাদের গুরু প্রকাশানন্দের নিকট ভক্তি সয়য়ে উপরিউক্ত স্লেলিত বক্তৃতা প্রবণ করিয়া সকলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিলেন।

পাঠক মহোদরগণ । প্রভূ 'গরিনাম' শ্লোকের কিরপ অর্থ করিলেন, তাহা অফুভব করন। শ্লোকের অর্থ এই,—"এই কলিকালে হরিনাম ব্যতীত আর গতি নাই। 'হরিনাম ব্যতীত, অর্থাৎ কেবল হরিনাম ব্যতীত, গতি আর নাই, আর নাই, আর নাই। অর্থাৎ বোগ, বাগ, তপস্থা, পূজা, অর্জনা,—ইহার কিছুতেই গতি হইবে না। কেবল হরিনামে হইবে। অন্থ কোন সাধনের প্রেরোজন নাই,—দেবদেবী পূজা পর্যন্ত বিফল।

পরে সন্ন্যাসীরা ভোজনে বসিলেন এবং শ্রীগৌ**রাঙ্গকে আদর করিয়া** বসাইলেন। ভিক্ষা অস্তে প্রভু বাসায় চলিয়া **আ**সিলেন। তথন সম্যাদীদের মধ্যে এগোরাক যাহা বলিলেন, তাহা লইয়া মহা আন্দোলন ও আলোচনা হইতে লাগিল। প্রকাশাননের প্রধান প্রধান শিষ্যের। বলিতে লাগিলেন যে, "শ্রীক্লফাচৈতক্তের মুখে অমৃত বর্ষণ হইল, এতদিন পরে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বৃঝিতে পারিলাম। কলিকালে সন্ন্যাস করিয়া সংসার জয় করা যায় না। সংসার জিনিবার একমাত্র উপায় হরিনাম। অতএব এতদিন যে পণ্ডশ্রম করা গিয়াছে, তাহাতে আর প্রয়োজন নাই। এখন সকলে হরি হরি বল। শঙ্করাচার্যাই হউন, আর যিনিই হউন, কাহারও উপজোধে পরকাল নই করা যায় না। তথন প্রকাশানন্দ বলিলেন, "শঙ্করাচার্ষ্যের ইচ্ছা অহৈত-মত স্থাপন করা। এই সম্বল্প করিয়া তিনি আপন মনের মত স্থত্তের বিক্বত-অর্থ করিয়াছেন। স্বতরাং তাঁহার অর্থ যথন পডিতাম, তথন মুখে হয় হয় বলিতাম, কিন্তু মনে প্রতীত হইত না। এখন শীক্ষফচৈতক্তের সরল অর্থ শুনিরা অমনি তাহা হানয়ে প্রতীত হইল। প্রাক্রফটেতন্সের মুখ দিরা সারতত্ব নির্গত হইয়াছে। আমি সব জানিয়াছি। আর আমার জানিবার কিছু নাই।

প্রকাশানন্দের সভার এইরপ বাকবিতণ্ডা হওয়ায়, সমগ্র কাশানগরীতে এই কথা লইয়া মহা আন্দোলন আলোচনা চলিতে লাগিল। প্রকাশানন্দ নবীন গৌড়ীয়-সয়াসীর মত গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া ছলুস্থূলু পড়িয়া গেল। তথন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃগণ, এবং অক্সান্স সাধুও পণ্ডিতগণ আসিয়া শ্রীগৌরান্ধ প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তথন প্রভুর বিশ্রামের মৃহর্ভও সময় রহিল না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীয়া প্রভুর নিকট আসিয়া,—কেহবা দর্শনে, কেহবা স্পর্শনে, কেহবা বচনে উন্মন্ত হইয়া ক্রক্ষনাম করিতে করিতে প্রভুর নিকট বিদায় লইতে লাগিলেন। তথন সমস্ত বারাণসীতে ক্রক্ষনামের কোলাহল, হরিবোল ধ্বনি ও

নাম-সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল, এবং লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া প্রভুর দারে দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

প্রভুর সঙ্গে প্রকাশনন্দের সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার বজ্লের ফ্রায় দৃঢ় মনও নখ্রীভূত হইল। বয়োজ্যেষ্ঠা কোন নারী যদি প্রেমে আবদ্ধ হন, তবে তিনি একেবারে পাগলিনী হইয়া পড়েন। যিনি শিক্ষাদ্বারা হ্বন্ত্র কঠিন করিয়াছেন, যদি কোন কারণে উহা দ্রবীভূত হয়, তবে তাঁহার প্রস্তরবং হাদয় হইতে হুতু করিয়া জল নির্গত হুইতে থাকে। প্রকাশানন্দ সভাবতঃ সহদয় লোক। তিনি রাধার গণ, অর্থাৎ—প্রেম-উৎকর্ষই তাঁহার প্রকৃতির অমুমোদনীয়। দৈববশতঃ তিনি সন্নাসী হইয়াছেন। যেমন বাঁধ দারা নদীর স্রোত বদ্ধকরা হয়, তিনি সেইরূপ তাঁহার হাহয়ে তরক আবদ্ধ করিয়া রাথিয়াছিলেন। খ্রীগৌরাঙ্কের দর্শনে তাঁহার সেই বাঁধ অল্ল ভাঙ্গিয়া যায়। তথন তাঁহার জনম যাহা তিনি শুখাইয়া ফেলিয়া-ছিলেন,—আদ্র হইল। শ্রীভগবানের সৌরভ তাঁহার ইন্দ্রিয়গোচর হওয়ায় তিনি এক অভিনব অতি হৃষাত্ আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন এবং শেষে ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভক্তবৎসল শ্রীভগবানকে ভক্তি করা কেবল বেদের উপদেশ নহে, মানবের পরম-পুরুষার্থ বটে। কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে আর একটি চিন্তার উদয় হইল। সেই চিস্তাটি তিনি তাঁহার নিজক্বত শ্লোকদারা বাক্ত করিয়াছেন। তদ यথা-

সান্তানন্দোজ্জনরসময়প্রেমপীযুষসিদ্ধোঃ
কোটিং বর্ষেৎ কিমপিকরুগান্ধিগ্ধনেত্রাঞ্জনেন।
কোহয়ং দেবঃ কনককদলীগর্ভগৌরাক ষষ্টি
ক্ষেতঃ কম্মান্মম নিজপদে গাঢ়যুক্তশ্চকার॥
সম্প্রার্থ—"বঁশিহার অক্ষষষ্টি কনককদলীর গর্ডের ছার গৌরবর্গ এবং বিনি

করূপরসসিক্ত অঞ্জনপূর্ণ নেত্রদারা নিবিড় উজ্জ্বল রসময় প্রেমরূপ স্থাসিদ্ধ-কোটকে বর্ধণ কঞ্চিতেছেন, ইনি কে এবং কেনইবা আমার চিত্তকে নিজ চরণারবুক্দে দৃঢ়রূপে নিযুক্ত করিলেন।"

সরস্থতী-ঠাকুর ভক্তি হইতে উখিত অভিনব স্থুথ অন্থভব করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ক্ষরে শ্রীগোরান্ধের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন—তিনি যে কঠোর জীবন যাপন করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে এমন আনন্দ তাহাকে কে আনিয়া দিল ? সে এই নবীন সন্ন্যাসী! ভাবিতেছেন, শ্রীগোরান্ধের নিকট তাঁহার যে ঋণ তাহা শুধিবার নতে।

যাঁহারা মহাসন্ন্যাসী কি মহানান্তিক, তাঁহারও ভক্তিরপ স্থধা আখাদন মাত্র মৃক্ত হইরা থাকেন। এইরপ একটি সাধুর কথা আমি শ্রীঅমিয়-নিমাইচরিত গ্রন্থের দ্বিতীয় থণ্ডে লিথিয়াছি। তিনি আকাশ ভক্তন করিতেন। কিন্তু যেই একটি পূর্ব্ব-রাগের কার্ত্তন শুনিলেন, অমনি অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভুর কথা ভাবিতে ভাবিতে আমনি গোরাক্রের মৃত্তি সরস্বতীর হলয়ে অ্মৃত্তি পাইল, তাই মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া উপরের লিথিত শ্লোকটি রচনা করিলেন। সরস্বতী ঠাকুর তথন এইরপ চিন্তা করিতেছেন,—এই যে স্থবর্ণকান্তিবিশিন্ত নবীন পুরুষটি, ইনি কে? ইনি প্রেমপূর্ণ নয়নে আমার পানে চাহিলেন কেন? ইনি আমার কাছে চান কি? ইনি আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন কেন? আর চিত্ত আমার কথা না শুনিয়া উহার চরণপ্রান্তে হাইতেছে কেন? এ বস্তুটি কে? এটি কি মন্তুম্ব, না কোন অনির্ব্বচনীয় দেবতা?

এই বে সরস্বতী ঠাকুরের মনের ভাব, ইহাকেট বলে রতি, ইহাই প্রেমের বীজ । রুষ্ণপ্রেম ও সামাশ্র প্রেমে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। কোন রমনী, কোন পুরুষকে দেখিয়া, তাঁহাকে চিত্র অর্পন করেন। সেই রমণীর নিকট তাঁহার প্রিব্রজন একটি অনির্বিচনীয় দেবতা বলিয়া প্রতীয়নান হন। সেই রমণী তাঁহার নিমিত্ত জাতিকুল সমুদায় বিসর্জন দিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও সেইরূপ প্রেমোদয় হয়। শ্রীগোরাজ আপনার দেহহারা জীবকে সেই সমুদায় শিক্ষা দিয়া গিরাছেন। শ্রীগোরাজের গ্যাধামে শ্রীকৃষ্ণে রতি হইল। তাহার পরে কানাইনাটশালার শ্রীকৃষ্ণদলন প্রেমের উদয় হইল। এইরূপ শ্রীবিগ্রহের চিত্রপটদর্শনে, কি স্বপ্লে, কি প্রেমের উদয় হয়।

শ্রীগোরাকের সাক্ষাৎদর্শনে প্রকাশানন্দের রতি হইয়াছে। নিজে বেশ ব্ঝিতেছেন যে, তিনি প্রকৃতস্থ নাই, শ্রীগোরাক তাঁহার চিত্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি তথন শ্রীগোরাক ব্যতীত আর কিছু ভাবিতে পারিতেছেন না, কেবল তাঁহাকেই ভাবিতেছেন,—ভাবিতেছেন তিনি কে? কথনও আপনার উপর, কথনও তাঁহার উপর ক্রোধ হইতেছে ভাবিতেছেন, কেন তিনি আমার মাথা ধাইতেছেন? আমি এথন কি করিব? তাঁহার কাছে কি যাইব? না যাইয়া তো থাকিতে পারিতেছি না। কিন্তু যাইতে যে লজ্জা করে, লোকে কি বলিবে? সরস্বতীর হৃদয়ে এই আন্দোলন চলিতেছে, এমন সময় তিনি কোলাহল শুনিতে পাইলেন।

যে দিবস প্রভু প্রকাশানদের সহিত মিলিত হইলেন, সেই দিন হইতে প্রভুর বাসায় লোকের সংঘট আরম্ভ হইয়াছে, এ কথা উপরে বলিয়াছি। তিনি যথন স্নান করিতে যাইতেন তথন পথের হুইধারে লক্ষ লক্ষ লোক দাঁড়াইয়া থাকিত, সকলে হারস্কানি করিত, ও তাঁহাকে সাষ্টাকে প্রণাম করিত। সরস্বতীর সহিত মিলনের পরে প্রভু মোটে ৪।৫ দিন কাশীতে ছিলেন। স্থতরাং এই সকল ঘটনা এই কয়দিনের মধ্যে হয়। প্রভ প্রত্যহ স্নান করিয়া ঐ পথে বিন্দুমাধব হরি দর্শন করিয়া এবং আপনা ব অনিবার্য্য প্রেম সম্বরণ করিয়া চুপে চুপে গৃহে হাইতেন।

এই মিলনের ছই তিন দিন পরে প্রভু একদিন পঞ্চনদে স্নান করিয়া বিল্পুমাধ্ব হরিদর্শন করিতে গমন করিলেন। অক্সান্ত দিনের স্থায় সে দিনও চক্রশেশ্বর, তপনমিশ্র, পরমানন্দ ও সনাতন সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু সে দিন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বিল্পুমাধ্বকে দর্শন করিয়াই প্রেমে উদ্মন্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সভক্তগণও উন্মন্ত হইলেন এবং হাতে তালি দিয়া এই পদ গাহিতে লাগিলেন, যথা— "হরি হরয়ে নমঃ ক্রম্ভ যাদবায় নমঃ। যাদবায় মাধ্বায় কেশবায় নমঃ॥" প্রভুকে দেখিবার জন্ম সহস্র লোক সঙ্গে চলিত ও কলরব করিত। সেদিন প্রভুর প্রেমভাব ও নৃত্য দেখিয়া তাহাদের কলরব শতগুণ বৃদ্ধি পাইল।

অগ্নকার এই যে কাণ্ড বর্ণনা করিতেছে, ইহার ছই তিন মাস পূর্ব হইতে, অর্থাৎ প্রভুর আগমনাবধি, কাশীধামে লোকের মত করিত হইতেছিল। তথাকার আধ্যাত্মিক রাজ্যের নেতৃগণ ভক্তি মানেন না। তাঁহারা জানেন বেদাভ্যাস যোগসাধন প্রভৃতি বড়লোকের ধর্ম। তাই তাঁহারা সেইরূপ সাধন ভজন করেন। শীভগবদ্ধক্তির নামনাত্ম শুনিরাছেন, কিন্তু সে যে কি বস্তু তাহা তাঁহারা জানেন না। একটি ভক্তিবিম্থ স্থানে হঠাৎ ভক্তিবীজ বপন করিলে অঙ্কুরিত হইবে না, আর ইইলেও তাহা জীবিত থাকিবে না, শীঘ্র নষ্ট হইমা যাইবে; ইহা প্রভু জানিতেন। আর তাঁহার ক্রপায় তাঁহার ভক্তগণও বেশ জানিয়াছেন। তাই বোধ হয় প্রভু পূর্বের কাহারও সহিত মিশেন নাই। কিন্তু তাঁহার আগমনের সঙ্গে নগরে ভক্তির উদয় ছইয়াছে। আর তাঁহার দ্রদর্শনে ও হাব ভাব কটাক্ষে এবং তাঁহার ভক্তগণের চরিত্রে, নগরে একটি হনরব

উঠিয়াছে যে, একটি অলৌকিক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। কেহ বলিতে লাগিলেন, ইনি বড় মহাজন, কেহ বা বলিলেন, ইনি স্বয়ং প্রীক্ষণ।

প্রভাগ বাদার এই একটি অন্তুত ঘটনা বরাবর লক্ষিত হয় য়ে, তিনি যথন যেথানে উপস্থিত হইতেন, সেথানে তথনই লাকের মনে হইত য়ে, হয় শ্রীভগবান আসিয়াছেন, কি আসিতেছেন। শ্রীনবদ্বীপে ঠাহার প্রকাশ হইবার পূর্কে লাকে তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেছিল। দক্ষিণ-দেশে যথন যেথানে গিয়াছেন, তথনই সেথানে লাকের মনের ভাব হইয়াছে ঐরপ। যথন তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন, তথন সেথানে জনবর হয় য়ে, শ্রীক্ষেরে উলয় হইয়াছে। বারাণসীতে লোকের মনের ভাব হয়েছিল য়ে, কি একটা বৃহৎ বস্তু হইবে তাহার উৎযোগ হইতেছে। তাহার পরে যথন সয়ৢাসী-সভায় প্রভু জয়লাভ করিয়া আসিলেন, তথন সমুদায় বারাণসী প্রভুকে লইয়া উয়য়ত হইল।

এইরপ যথন সকলের মনের ভাব,—যথন কাশীবাসীগণের মন কর্ষিত ও দ্রনীভূত করা হইল, তথন ভক্তিবীজ রোপণ করার সমস্থা হইল, আর তাই প্রভূ উহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং এই নিমিত্ত প্রকাশানন্দের সহিত মিলিত হইরা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, আর অমনি তরক্ষ উঠিল। সেই তরক্ষে প্রথমে ভক্তগণ এবং ক্রমে লক্ষ লক্ষ দর্শক আনন্দে উন্মত্ত হইরা ক্রমে ভাসিয়া চলিলেন!

তথন,—শ্রীনোরাক নৃত্য করিতেছেন, এই কথা মৃথে মৃথে সহরময় প্রকাশ হইয়া পড়িল, এবং দেখিতে দেখিতে সেই স্থান লোকে পরিপূর্ণ হইল। প্রভু নৃত্য করিতে করিতে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন, আরু সহস্র সহস্র লোক গগন ভেদ করিয়া সেই সক্ষে হরিধ্বনি করিতে লাগিল, এবং ইহাতে অত্যন্ত কলবর হইল। প্রকাশানক যে সময় বাসায় বিদয়া চিন্তা করিতেছিলেন যে, রুষ্ণচৈত্ত বস্তুটি কি, তথন এই কলরব তিনি

তানতে পাইলেন। আর ঠিক সেই সমন্ধ একজন লোক দৌড়িয়া আসিরা তাঁহার সভান্ব সংবাদ দিল বে, প্রীক্তমণ্ডতেন্ত নৃত্য করিতেছেন, আর তাহাই দেখিরা সহস্র সহস্র লোক হরিধ্বনি করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া প্রকাশানন্দ ব্যস্তসমন্ত হইয়া সভা সমেত উঠিয়া প্রীপৌরাঙ্গের নৃত্য দেখিতে ধাইলেন। তিনি প্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়াছেন, তাঁহার নন্ধনবাণের শক্তিও অকুভব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রেমভাব, কি তাঁহার নৃত্য কথনও দেখেন নাই। আজ বিধি সেই স্কুভদিন মিলাইয়া দিলেন। যে নৃত্য দর্শন করিয়া সার্ধ্বভৌম প্রভৃতি বিগলিত হইয়াছেন, আজ তিনি প্রীগৌরাঙ্গের সেই ভূবনমোহন নৃত্য দর্শন করিতে যাইতেছেন। জগৎমাত্য, গন্ধীর প্রকৃতি, বিজ্ঞোত্তম, জ্ঞানমন্ন, কৌপীনধারী সন্ধ্যাসীঠাকুর ধর্মগ্রারা হইয়া দগুকমণ্ডলু কেলিয়া দিয়া, বালকের মত সন্ধ্যাসীচিনের ঘণার সামগ্রী নৃত্য দেখিতে দৌড়িলেন।

এখন আসল কথা শুরুন। সরস্বতী তথন ভিতর-বাহিরে কেবল গৌরময় দেখিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা তিনি প্রভুর নিকট যান, তাঁহার কাছে বসেন, তাঁহার শুধামাথা মধুর কথা শুনেন, অন্ততঃ একবার উকি মারিয়া তাহার চন্দ্রবদনথানি দেখিয়া আসেন। কিছু এ পর্যান্ত কিছুতেই সে স্থযোগ উপস্থিত হইতেছে না। কারণ প্রভু আসেন না, আর তিনিও অভিমান ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না। তিনি একরূপ কাশীর রাজা, ভারতের সর্ব্বপ্রধান সয়্লাসী। তিনি চঞ্চশ বালকের ত্যায় বালক-চৈতত্যকে দেখিতে যাইবেন ইহা কি করিয়া হয়। দারুণ কুলের দায়, তাই উহা পারিতেছেন না। এখন একটি স্থযোগ পাইলেন; অমনি প্রিয়তমকে দেখিতে ছুটলেন। তাঁহাকে ও তাঁহার সভাসদগণকে দেখিয়া সকলে পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি ও তাঁহার শিশ্বগণ নৃত্যকারী শীগোরাক প্রভুর সমুখে যাইয়া দাঁড়াইলেন। প্রকাশানক যাইয়া কিরপ

দেখিলেন, তথন তাঁহার নিজকৃত শ্লোকে এইরপ বর্ণনা করিয়াছেন।
যথা—

উটেচরাক্ষালয়স্তং করচরণমহো হেমদণ্ডপ্রকাণ্ডো বাহু প্রোদ্ধত্য সন্তান্তবতরগতহং পুগুরীকারতাক্ষম্ বিশ্বস্থামক্ষলয়ং কিমপি হরি হরীতুন্মদানন্দনাদৈ-র্বন্দে তং দেবচূড়ামণিমতুলরসাবিইটেডগুক্রম্॥১০।

, অর্থাৎ—বিনি নৃত্য করিতে করিতে চতুর্দিকে করচরণকে আফালন করাইতেছেন, বিনি স্থবর্ণদণ্ড সদৃশ বাহুদ্বর উর্দ্ধ করিয়া আপনার শরীরকে তরঙ্কারমনে করিতেছেন এবং বিনি উন্মত্তের স্থায় হরিহরি এই আনন্দজনক ধ্বনি দারা জগতে অশুভ ধ্বংশ করিতেছেন, সেই দেবশ্রেষ্ঠ অতুল রসমৃগ্ধ শ্রীচৈত্যচন্দ্রকে বন্দনা করি।"

প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভুকে দেখিলেন যেন সোণার পুত্রলি ইতন্ততঃ
নৃত্য করিয়া বিচরণ করিতেছেন। প্রেমে অক গলিয়া পড়িতেছে।
আনন্দে চন্দ্রম্থ প্রফুল্ল হইয়াছে। কমললোচন দিয়া পিচকারীর স্থায়
ধারা ছুটিতেছে এবং সেই নয়নের জল দারা চতুস্পার্থস্থ সমস্ত লোকের
অঙ্গ বিধোত হইতেছে। সরস্বতী সম্মুথে এক অপরূপ অনির্বচনীয় ছবি
দর্শন করিলেন। দর্শন করিয়া প্রথমে শুন্তিত হইলেন, যেন মুর্চিছত
হয়েন। পরে একটু সসম্বিং পাইয়া তিনি কোথায়, কি দেখিতেছেন,
ইহা অকুভব করিলেন। এইরপু একটু নৃত্যমাধুরী দর্শন করিয়া, প্রকাশাননন্দের ছালয় দ্রবীভূত হইল ও বছকাল পরে ময়ন হইতে বারিধারা বহিতে
লাগিল। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও সেই ধারা নিবারণ করিছে
পারিলেন না।

বিজ্ঞলোকের পক্ষে নয়নজন নিক্ষেপ করা বড় লজ্জার কথা। সরস্বতীর পক্ষে ত বটেই! সেই শত সহস্র লোকের মধ্যে সরস্বতী রোদন করিবেন, ইহা কিরপে সম্ভব হইবে? কিন্তু তিনি ত্র্কার
নয়নধারা নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে আনলধারার স্থাষ্ট
চইল ও উহা মুখ বুক বাহিয়া পড়িতে লাগিল। ধরা পড়িতে পড়িতে
তাঁহার বাহ্যজান অম্বহিত হইল। তথন দেখিতেছেন ষেন একটা
তেক্ষোমণ্ডিত স্ববর্ণের পুতলি নৃত্য করিতেছেন। হয় জ্ঞান হইতে
ভক্তি, কিম্বা ভক্তি হইতে জ্ঞানের উদয় হইল। তথন দেখিলেন বে,
যে নবান সয়্মাসী নৃত্য করিতেছেন, তিনি সয়্যাসী নহেন, য়য়ং শ্রহিরি, 
সয়্যাসীর বেশ ধরিয়া লোকের নিকট লুকাইয়া আছেন। সরস্বতী
প্রভুকে চিনিতে পারিলেন। বুঝিলেন বে, শ্রহিরি কপটসয়্যাসী-রূপ
ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুথে নৃত্য করিতেছেন। তিনি তথন কিরূপ
দেখিতেছেন তাহাও তাঁহার নিজ ক্বত আর আর একটা শ্লোকে ব্যক্ত
করিয়াছেন। সে শ্লোকটা এই—

প্রবাহৈর জ্ঞাণাং নবজল দকোটী ইব দৃশৌ
দধানং প্রেমন্দ্যা পরমপদকোটী প্রহসনন্।
বমস্তঃ মাধুব্যের মৃতনিধিকোটীরিব তমুচহুটাভিত্তং বন্দে হরিমহহ সন্ন্যাসকপটন ॥ ১২ ॥

অপ্তার্থ।—"যিনি কোটা নবমেঘসদৃশ অশ্রুধারাপূর্ণ নয়নয়্গল ধারণ করিতেছেন, যিনি প্রেম-সম্পত্তি ছারা কোটা বৈকুণ্ঠাদি অবজ্ঞা করাইতেছেন এবং যিনি অকলাবণা ও মাধুর্ঘ্য ছারা কোটা অমৃতদিদ্ধ উদ্গার করিতেছেন, অহো! আমি সেই কপটসন্ন্যাসী শ্রীহরিকে বন্দনা করি।"

সরস্বতীর নয়নধারা বহিতেছে, আর অম্ভরে আনন্দের তরক উঠিতেছে! দেখিতেছেন, জগৎ একেবারে স্থখ্য, এখানে হুংথের লেশমাত্র নাই। অম্ভরে এত আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে যে, বৈকুঠে

গমন পর্যান্ত তুচ্ছ বোধ হইতেছে! গৌরান্তের রূপ চুমুকে চুমুকে পান করিতেছেন, আর যেন ক্রমে উন্মন্ত হইতেছেন। নয়নের দীরা প্রীগৌরান্তকে দর্শন করিয়া তৃথি হইতেছে না। ইচ্ছা হইতেছে প্রভুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করেন, আর মনে মনে যেরপ ইচ্ছা হইতেছে প্রভুকে শৃষ্ঠ হইয়া অঙ্গ প্রত্যান্ধ দারা সেইরপ অভিনয় করিতেছেন। তথন তাঁহার পঞ্চেক্রিয় প্রভুতে লীন হইয়া গেল। প্রভু যেরূপ নৃত্যাকরিতেছেন, তাঁহারও পদ সেইরূপ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। প্রভুর অঙ্গ বেরূপ তরঙ্গায়মান হইতেছে, তাঁহার অঞ্গও সেইরূপ হহতে লাগিল। সরস্বতী ঠাকুর প্রভুর ভুবনমোহন নৃত্য দেখিয়া কিরূপ নৃত্য হয়েন তাহা তিনি নিজে বর্ণনা করিয়াছেন। উগ অবলম্বন করিয়া আমি এই গীতটি রচনা করিয়াছিলাম, যথা—

থেমেতে বিবশ অন্ধ, কি ক্ষণে ইনিগারাদ্ধ, নাচিলেন কটি দোলাইয়া।
কি ক্ষণে ও নয়নে, চাহিলেন সোর পানে, অন্ধ মোর উঠিল কাঁপিয়া ॥
আহা আহা মরি মরি, হরি হরি বোল বলি, গলিয়া গলিয়া যেন পড়ে ।
কঠিন হইয়া ছিন্তু, নিবারিতে না পারিত্ত, প্রবেশিল হুদর মাঝারে ॥
হাম চির কুলবালা, নাহি জানি প্রেমজালা, আজ একি দায় হ'ল মোরে ।
গৌরবর্ণ চৌর এলো, যাহা ছিল দব নিল, নিয়ে গেল কুলের বাহিরে ॥
নিরমল কুলখানি, সন্ধাসীর শিরোমণি, কলক ভরিল ত্রিজগতে ।
বলরাম বলে ভন, সন্ধানে কি প্রয়োজন, পরম পুরুষার্থ কুষ্ণপ্রীতে ॥

প্রভূ ছই বাহ তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন, বাহজ্ঞান মাজ্র নাই। লোকে যে কলরব করিতেছে তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই! প্রকাশানন্দ যে আসিয়াছেন, আর তাঁহার নৃত্য দর্শন করিতেছেন, তাহাও প্রভূ জানেন না।

লোকের অতিশয় কলরবে পরিশেষে প্রভুর চৈতক্ত হইল ও তথনি

নৃত্য সম্বরণ করিলেন। দেখেন, প্রকাশানল সমূথে দাঁড়াইয়া অশ্রুপ্র্ন নরনে তাঁহার নৃত্য দেখিতেছেন। শ্রীগোরাঙ্গ প্রকাশানলকে দেখিয়া লজ্জা পাইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তথনি প্রকাশানল প্রভুর ছটি পদ ধরিয়া ভূমিতে লুক্তি হইয়া পড়িলেন। ইহাতে শ্রীগোরাঙ্গ আন্তে ব্যস্তে প্রকাশানলকে উঠাইলেন। উঠাইয়া কহিলেন, "হে শ্রীপাদ! কেন আমাকে অপরাধী করেন? আপনি জ্বগদ্গুরু, আমি আপনার শিয়্যের উপযুক্ত নহি। অবশ্য আপনার কাছে ছোট বড় সমান, আর লোকশিক্ষার নিমিত্ত আপনি আমাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু আপনার এই কার্য্যে আমি বড় ক্লেশ পাইলাম!"

প্রভুষে তাঁহাকে প্রণাম করিবেন ইহা সরস্বতী জানিতে পারিলে করিতে দিতেন না। তাঁহার মনোমধ্যে প্রতীত হইয়াছে যে প্রভুষ্মং তিনি। এমন বস্তুকে তিনি ইচ্ছাপূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করিতে দিতেন না। প্রকাশানল অত্যন্ত অভিমানী, কিন্তু ভগবানের কাছে তাঁহার আর অভিমান রহিল না। প্রকাশানল বলিলেন, প্রীভগবান! আপনি আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আপনার চরণ আমি কেন ধরিলাম তাহার শাস্ত্র আপনাকে বলিতেছি। বলা শ্রীমন্তাগবত দশমস্কল্পে "স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ। তেজেসর্পব পুর্হিত্বা রূপং বিভাধরাচিচ্তং।" পূর্বের আমি আপনার নিলা করিয়া আপনার চরণে অপরাধী হুইয়াছি, কিন্তু শাস্ত্রে জানি যে, ভগবানে অপরাধ ভগবানের চরণ স্পর্শ করিলেই ক্ষয় হয়। আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিলাম, এক্ষণে আমাকে রূপা করুন। তথন শ্রীবেট্বা ক্রাণ কাটিয়া বলিলেন, শ্রীবিষ্ণু! শ্রীপাদ বলেন কি? আমি ক্ষুদ্র জীব। ক্ষুদ্র জীবকে ভগবান বোধ করায়, আমারও অপরাধ, আপনারও অপরাধ। আমি ভগবানের দাস বই নহি। এরপ বাক্য আর মুথে আনিবেন না।"

সরস্বতা বলিলেন, "আমি জানিয়াছি আপনি সাক্ষাৎ ঐভিগবান। কিন্তু বলি আপনাকে গোপন করিবার নিমিত্ত আপনাকে ভগবানের দাস বলিয়া পরিচয় দেন তবুও আমি পাষণ্ড, আর আপনি ভক্ত, কাজেই আমার পূজা। আপনার কুপা পাইলে আমি কুতার্থ হইব।"

যেরূপ কথা হইতে লাগিল উহা সাধারণের শুনিবার উপযুক্ত নহে বলিয়া প্রভু চুপ করিলেন, এবং উঠিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। প্রকাশানন্দও তথন ধারে ধারে আপন বাসায় গমন করিলেন।

- জীবকে তুই রূপে বিভক্ত করা যায়,—যাঁহারা পরকাল মানেন, আর यांशांत्रा यूर्थ वलान (य, প्रत्कान मात्नन ना । यांशांत्रा প्रत्कान मात्नन, তাঁহারা পাঁচটী রসের, কি উহার একটির কি কয়েকটির, আশ্রয় করিয়া মহাপথের "দম্বল" করিয়া থাকেন। দেই পাঁচটি রস, যথা—শান্ত, দাস্ত, স্থা, বাৎস্ল্য ও মধুর। শান্ত কাহারা? না যাঁহাদের হাদরে কোন উদ্বেগ নাই। তাঁহারা নানারূপ সাধনাদারা আপনার আত্মাকে পবিত্র করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিজের,—অপর কাহারও বস্তা নন। যতগুলি ইন্দ্রিয় ও বাসনা মনকে তুঃথ দিতে সক্ষম, সেগুলি তাঁহারা উৎপাটন করিবার চেষ্টা করেন। হুতরাং ইন্দ্রিয় ও বাসনা হইতে যে স্থােংপত্তি তাহাতে যদিও তাঁহারা বঞ্চিত থাকেন, কিন্তু ইন্দ্রিয় ও বাসনাজনিত ছঃথ হইতেও অব্যাহতি পান। শান্ত-রস আশ্রম কবিয়া যে যে সম্প্রদায় সাধন করেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি, যথা—বৌদ্ধ, যোগী, মায়াবাদী, ইত্যাদি। তাঁহারা নানা কথা বলেন, যথা—"শ্রীভগবান যে, আমিও সে।" "শ্রীভগবান থাকিতে পারেন, কিন্তু আমার ভাল কি মন্দ করিতে পারেন না। আমি নিজেই আমার ভাল মন্দের কন্তা, অর্থাৎ আমি আমার কর্মফল ভোগ কহিব। কাজেই ইহাঁরা স্বভাবতঃ ভগবড্যক্তিকে তভটা শ্রদ্ধা করেন না।

যাঁহারা দান্ত-রদের সাধনা করেন, তাঁহারা আপনাদিগকে এভগবান হুইতে পুথক বস্তু ভাবেন। তাঁহার। শ্রীভগবানের নিকট আধ্যত্মিক কি বিষয়-ঘটিত বর প্রার্থনা করিয়। থাকেন যথা—"হে আমার সৃষ্টি ও পালন-কর্ত্তা, আমি দরিন্ত ও অক্ষম, তুমি রূপা করিয়া আমাকে ইহা দাও।" এই প্রার্থনাই তাঁহাদের সাধনা। এই দাস্থ রস দার। হিন্দুদিগের মধ্যে শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় ও অস্থান্ত ধর্ম্মের মধ্যে এীষ্টিয়ান ও মুদলমান ভজনা করিয়া থাকেন। দাস্থ-রদ ও ভগবন্ধক্তি এক-জাতীয় বস্তা। যাঁহারা দেবীকে 'মা' বলিয়া ও শঙ্করকে 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করেন, তাঁহাদের ভন্তন দাস্তভক্তির অনুগত। দান্তের পরে আর তিনটি রস, অর্থাৎ দথ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভক্তির বাহিরে, ইহা প্রেমের অন্তর্গত। এই তিনটি রস ভগবদ্ধক্তি হইতে সম্পূর্ণ পুথক। শ্রীভগবানকে আত্মীয়-জ্ঞান ব্যতীত, তাঁহাকে স্থা, পতি, কি পুত্র বলা যায় না। কিন্তু শ্রীভগবান ঐশ্বর্যাময়,—এই জ্ঞান থাকিলে তাঁহার সহিত এইরূপ আত্মীয়তা হয় না। কেবল বৈষ্ণবগণ এই তিনটি রস দারা ভজন করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবধর্ম বাতীত এই রস অন্ত কোন ধর্মে নাই।

অনেকে ভাবিয়া থাকেন যে, শ্রীভগবানকে সথা, কি পুত্র, কি প্রাণনাথ ভাবে ভজনা করা মন্থয়ের অসাধ্য। যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহারা কেবল কতকগুলি বাক্য ব্যয় করেন মাত্র; তাঁহারা বৈষ্ণবধর্মের নিগৃত্-তত্ত্ব বিচার করেন নাই। সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীভগবানকে সথা, কি পুত্র, কি প্রাণনাথ বলা যায় না, ইহা সত্য; এবং বৈষ্ণবগণও তাহা শ্রীকার করেন। সেইজন্ত তাঁহারা গোপী-অন্থগত হইরাই এ সম্লায় রসের পৃষ্টি করেন। সে কিরপে ? না—বৈষ্ণব স্বয়ং শ্রীভগবানকে পুত্র বলিয়া সংখাধন করিবেন না,—তবে যশোমতীর কি শচীর দ্বারা

দম্বোধন করাইবেন। তিনি আপনি শ্রীভগবানকে প্রাণনাথ কি বন্ধু বলিয়া ডাকিবে না,—শ্রীমতীর দ্বারা ডাকাইবেন। যথা গোপী-অমুগত শ্রীবৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে কিভাবে নিবেদন করেন শ্রবণ করুন—

বধু! কি আর বলিব আমি।

জনমে জনমে, জীবনে মরণে, প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
বহু পুণ্যকলে, গৌরী আরাধিয়ে, পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কি ক্ষণে, দেখা তব সনে, তেঞি সে পরাণে মরি॥
বড় শুভক্ষণে, তোমা হেন ধনে, বিধি মিলাওল আনি।
পরাণ হইতে, শত শত গুণে, অধিক করিয়া মানি॥
গুরু-গরবেতে, তারা বলে কত, সে সব গরল বাসি।
তোমার কারণে, গোকুল নগরে, তুকুলে হইল হাসি॥
চঞ্জীদাস বলে, শুনহ নাগর, রাধার মিনতি রাখ।
পিরীতি রসের, চূড়ামণি হয়ে, সদা অস্তরেতে থাক॥

এই বে উপরে শ্রীভগবানকে অতি মধুর সম্বোধন কর। হইল, ইহা
চিত্তকে আনন্দে পরিপ্লুত করে। কিন্তু কোন্ জীব শ্রীভগবানকে এরূপ
সম্বোধন করিবার শক্তি ধরেন ? যদি কেহ এরূপ সম্বোধন করেন, তবে
তিনি হয় দান্তিক, নয় বাতুল। তাই বৈঞ্চবগণ শ্রীমতী রাধার দারা
শ্রীভগবানকে এরূপ নিবেদন করাইতেছেন।

প্রকাশানন্দ বাদার আদিলেন। তিনি এক প্রকার ছিলেন, ছই তিন দিবস মধ্যে তাহার ঠিক বিপরীত হইলেন। পূর্ব্বে ছিলেন মারাবাদি-সন্ন্যাসী, এখন হইলেন কুলটা প্রেমপাগলিনী। কয়েকদিনের মধ্যে ভজন পথের এক-সীমা হইতে অন্ত-সীমার আসিয়াছেন। পূর্ব্বে ছিলেন তেজস্কর স্বাধীন-পূর্ব্ব, এখন হইলেন যেন প্রেমভিথারিণী অবলা। সৌভাগ্যের মধ্যে তাঁহার মনের মধ্যে যে সম্পায় ভাব-তরক্বের খেলা

থেলিয়াছিল, তাহা তিনি জাবের মঙ্গলের নিমিত্ত, তাঁহার নিজ গ্রন্থে অতি জীবস্তরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াচেন।

প্রথমে প্রকাশানন্দ্ অফ্রভব করিলেন যে, তিনি নিষ্পাপ হইয়াছেন।
তিনি মনে মনে ব্রিলেন তাঁহার হৃদয়ে মলামাত্র নাই, উহা পবিত্র হইয়া
গিয়াছে। ইহাতে আশ্চয়্য হইলেন। ফল কথা, পাপ তুই প্রকারে
ধবংস করা বায়,—এক অফুতাপ দারা দয় করিয়া; আর ভগবৎপ্রেমে ও
ভাক্ত দারা ধৌত, কি উহার গুণ পরিবর্তিত করিয়া অর্থাৎ তাঁহার
পাপরুপু যে অক্সার, তাহাতে একটু অগ্রিফুলিক্সের দারা উহার মলিনত্ব
যুহাইয়া; এইরূপে অস্তরের অতি কুপ্রবৃত্তিগুলি ভক্তি কর্তৃক শোধিত
হইলে উহা স্থন্দর আকার ধরে। তথন সেই সেই কুপ্রবৃত্তি মহা উপকারী
ও প্রার্থনীয় বস্তু হয়। যেমন আলকাতরা হইতে ম্যাজেন্টা, সেইরূপ
পাপকে ভক্তির শক্তিতে মহা-উপকারী কোন বস্তরূপে পরিণত করা
যাইতে পারে। আর যাহারা অফুতাপানলে আপনাদিগকে পরিশুদ্ধ
করেন, তাঁহারা শ্রীভগবানকে বিচারপতি ভাবে ভজনা করেন। যাহারা
তাঁহাতে ভক্তি অর্পণ দারা পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, তাঁহারা শ্রীভগবানকে
স্পর্শমণিরূপে ভজনা করেন।

প্রকাশানন্দ তাঁহার চৈতক্ষচন্দ্রামৃত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে জ্রীভগবানকে বন্দনা করিয়া দ্বিতীয় শ্লোকে বলিতেছেন—

> ধর্ম্মাম্পৃষ্টঃ সততপরমাবিষ্ট এবাত্যধর্মে দ্বিং প্রাপ্তো নাহ থলু সতাং স্বাষ্টিয় কাপি নোসন্। যদ্ধও প্রীহরিরসম্বধাস্বাহমন্তঃ প্রনৃত্য ত্যুটেচ্চর্গায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশম্॥

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তিকে ধর্ম কথন স্পর্শ করে নাই, যে সর্বাদা অধর্মে আবিষ্ট, যে কথন পাপপুঞ্জ-নাশক সাধুজনের দৃষ্টিপথে ও সজ্জন-রচিত স্থানে গমনকরে নাই,—দে ব্যক্তিও ফদও শ্রীরাধাক্তফের প্রেমরসম্থার আস্বাদনে মত্ত হইয়া নৃত্য গীত ও ভূমিতে বিলুপ্তন করে, সেই শ্রীগৌরাক্ত দেবকে নমস্কার।"

আবার বলিতেছেন, (বথা ৭৮ শ্লোকে)—"অতি পাতকী, নীচজাতি 
গুরাত্মা, হৃদ্ধশালী, চণ্ডাল সতত হুর্বাসনারত, কুস্থানজাত, কুদেশবাসী 
অর্থাৎ কুসংসর্গী ইত্যাদি সমস্ত নইব্যক্তিদিগকে যিনি রূপা করিয়া উদ্ধার 
করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীগোঁর হরির আশ্রম গ্রহণ করিলাম।"

আবার ১১১ শ্লোকে—"অকস্মাৎ সহাদয় শ্রীচৈতন্তাদেব অবতীর্ণ হইলে, 
যাহাদিগকে যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, দান, ব্রত, বেদাধ্যয়ন, সদাচার প্রভৃতি
কিছুমাত্র ছিল না, পাপকর্মের নিবৃত্তির কথা আর কি বলিব, এই সংসারে
তাঁহারাও হাইচিত্ত হইয়া পরমপুরুষার্থ-শিরোভৃষণ প্রেমানন্দ লাভ
করিতেছেন, যাহা আর কোন অবতারে হয় নাই।"

সরস্বতী বলিলেন যে, এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ কর্তৃক জীবগণ অনায়াসে উদ্ধার পাইতেছে। কিরূপে এরূপ মহাপাপী পবিত্রীকৃত হইতেছে? বথা চতুর্থ শ্লোক—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীন্তিতঃ সংস্মৃতো বা ছরস্তৈরপ্যানতোবাদৃতোবা। প্রেমঃ সারং দাতৃমাশো ব একঃ শ্রীচৈতক্তং নৌমি দেবং দ্যালুম॥

অর্থাৎ—"যিনি একমাত্র দৃষ্ট, আলিন্ধিত, বা কীর্ত্তিত অথবা রূপ-সাবণ্যাদি দ্বারা বনীভূত হইলে, কিম্বা ছরস্থ ব্যক্তিগণ কর্ত্ত্ব নমস্কৃত বা আদৃত হইলেই প্রেমের গৃঢ়ভত্ত প্রকাশ করেন, সেই পরম দ্বালু শ্রীচৈতন্তাদেবকে নমন্ধার করি।"

সরস্বতী ভাবিতেছেন, তিনি যে নিস্পাপ হইয়াছেন, নির্ম্মণ হইয়াছেন, অর্থাৎ শীতল হইয়াছেন, তাহার ত আর কোন কারণ নাই, কেবল প্রভূ গৌরাঙ্গ তাহার দিকে একবার চাহিয়াছিলেন, আর একবার তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। যদি এখানে কেহ বলেন যে, সরস্বতী কি পূর্বের নির্মাণ ছিলেন না? তাহার উত্তরে বলিব বে,—না। যেহেতু তথন তাঁহার ঈর্যাা, ক্রোধ, নীচত্ব, অভিমান প্রভৃতি নানা দোষ অধিক পরিমাণে ছিল। এ সম্পার থাকিতে পবিত্র হওয়া যায় না। এখন শীতল হইয়াছেন, জালা মাত্র নাই, তাই ব্বিতেছেন যে নারোগ অর্থাৎ নির্মাল হইয়াছেন। যে রোগী ও যে স্কৃত্ব সে আপনাপনি তাহা ব্যিতে পারে।

পূর্বরাগ উদয় হইবামাত্র প্রথা—"স্থি! বন্ধুয়া প্রশমণি। গ্রু । সে অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার, সোণার বরণ থানি॥" অতএব পাপ মোচনের নিক্কট উপায় আত্মগ্রানি, উৎক্কট উপায় গ্রিভগবানের নাম কি গুণ-স্থাারসে হৃদয়কে ধ্যেত কি সিক্ত করা।

এথানে সরস্বতী-ঠাকুর প্রভু গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ এক অপরপ সাক্ষ্য দিতেছেন, অর্থাৎ তাঁহার এরপ অমান্থবিক শক্তি ছিল যে, তাঁহাকে শুদ্ধ দর্শনে, এমন কি দূর-দর্শনে, অতি যে মহাপাপী সেও নিম্মল হইত এবং অতি উপাদের ব্রজের নিগৃঢ় রস পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিত। এরপ শক্তি কোন জীব, কি কোন অবতার, কথন প্রকাশ করিতে পারেন নাই; তাই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান বলিয়া পুজিত।

তাহার পরে সরস্থতী দেখিতেছেন বে, তাঁহার প্রকৃতি, কচি, বিশ্বাস ও জ্ঞান, সম্পায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কি হইয়াছে,—না, যাহার উপর ত্বণা ছিল তাহাতে ক্লচি, যাহাতে ক্লচি ছিল তাহার উপরে ত্বণা হইয়াছে। তাঁহার এখনকার মনের ভাব শ্রবণ করুন। যথা তাঁহার শ্লোক—

> ধিগন্ধ বন্ধাহং বন্দ্রপরিফ্লান্ জড়মতীন্ ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ধিগিকটতপ্রাে ধিক্চ যমিনঃ।

কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমন্তাররপশ্-র কেষাঞ্চিল্লেশোহপ্যহহ মিলিতো গৌরমধনঃ ॥৩২॥

সর্থাৎ—"আমি ব্রহ্ম এই মাত্র তত্ত্ব-জ্ঞান প্রফুল্লবদনবিশিষ্ট ব্যক্তি-গণকে ধিক্ নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মসকলকে সর্বাদা আগ্রহযুক্ত ব্যক্তিগণকে ধিক্, উৎকট-তপস্থাকারি ব্যক্তিদিগকে ধিক্, এবং যে সকল ব্যক্তি সম্দায় ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে বশীভূত করিয়াছে সেই সকল সংযমিগণকেও ধিক্, অর্থাৎ এই সকল বিষয়রসে প্রমত্ত নরপশুগণ শোচনীয়, যেন্তেত্ ইহাদিগের মধ্যে কেহই শ্রীগৌরপদান্ডোজের মধ্ লেশমাত্রও প্রাপ্ত হয় নাই।"

তিনি যাহা চিরদিন করিয়া আসিয়াছেন, এখন তাহা যাহারা করে তাহাদিগকে তিনি "নরপশু" বলিতেছেন। অর্থাৎ উপরের ্লাকে প্রকারাস্তরে তিনি স্বীকার করিতেছেন যে পূর্বে তিনি নিজেই নরপশু ছিলেন। আবার বলিতেছেন, যথা ২৬ শ্লোক—

আন্তাং বৈরাগ্যকোটির্ভবতু শমদমক্ষান্তিমৈত্রাদিকোট-স্তন্ধান্থগানকোটির্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী ভক্তিকোটিঃ। কোট্যংশোহপ্যশু নস্থাত্তদপি গুণগণো বা স্বতঃ সিদ্ধ আন্তে শ্রীমনৈতক্তন্দ্রপ্রেয়নরণনথজ্যোতিরামোদভান্ধাম্॥

অর্থাৎ—"বৈরাগ্য-কোটাতেই বা কি হইবে, শম দম ক্ষান্তি ও মৈত্রাদি অর্থাৎ শুচিত্বাদি-কোটিতেই বা কি হইবে, নিরস্তর ''তন্তমসি" অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্য-বিষয়ক চিস্তা-কোটিতেই বা কি হইবে, আর বিষ্ণুসম্বন্ধীয় ভক্তি-কোটিতেই বা কি হইবে,—শ্রীমটিচতে হচম্রপ্রিয়ভক্তগণের চরণনথ-জ্যোতি দ্বারা হর্যপ্রাপ্ত মানবদিগের যে স্বভাবসিদ্ধ শুণসমূহ বর্ত্তমান আছে, তাহার কোটাংশের একাংশও অত্যতে, নাই।''

বাঁহারা নিরাকারবাদী, শ্রীভগবানকে জ্যোতিষরপ ভাবিয়া যোগদাধন

করেন, তাঁহাদের ফল—'ব্রহ্মানন্দ'। যাঁহারা ক্লফপ্রেম পাইয়াছেন, তাঁহাদের ফল—'প্রেমানন্দ'। সরস্বতী ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। যাঁহারা যোগ করেন তাঁহারা এই আনন্দের আস্বাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু এখন প্রেমানন্দের আস্বাদ পাইয়া সরস্বতী বলিতেছেন যে, প্রেমানন্দে বাহ বি আছে, ব্রহ্মানন্দে তাহার কোটী অংশের এক অংশও নাই।

সরস্বতাঠাকুর তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন যে (সপ্তম শ্লোক) অবতারশিরোমণি নৃসিংহ, রাম ও ক্লফ। কপিলদেবও অবতার, যিনি জীবকে
যোগশিক্ষা দেন। কিন্তু ইহাঁরা যে কার্য্য করিয়াছেন, ইহার সহিত শ্রীগোরাঙ্গের যে মহৎকার্য্য অর্থাৎ জীবকে প্রেম-ভক্তি শিক্ষা দেওয়া,
তাহার তুলনাই হয় না। জীব-রক্ষার নিমিত্ত দৈত্যনাশ। যোগ-শিক্ষা
দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, উহা দারা জীব উন্নতি করিবে। কিন্তু প্রেমধন
যিনি দান করিলেন, তিনি জাবকে শ্রীভগবানের নিজজন করিলেন। এই
সকল জীবের যোগের প্রয়োজন নাই, দৈত্যের কি অন্ত কাহারও ভয়
নাই। অর্থাৎ যাহারা ভগবৎপ্রেম পাইয়া শ্রীভগবানের নিজজন হইল,
স্কতরাং তাহাদের আর শ্রীরামের কি শ্রীনৃসিংহের দত্ত আশীর্কাদের
প্রয়োজন নাই।

সরস্বতা মনে বিচার করিতেছেন যে, শ্রীগোরাঙ্গ অবশ্য সেই শ্রহরি, সামান্ত জীব নহেন। যেহেতু বাঁহার দর্শনমাত্রে মহাপাপীও মহাপ্রেমী হয়, তিনি যে সামাত্ত জীব ইহা হইতেই পারে না, তিনি অবশ্যই সেই শ্রীভগবান। কথন সরস্বতী ইহাও ভাবিতেছেন যে, তিনি না হয় মূর্য, নির্বোধ, কি মুগ্ধ। কিন্তু বাহ্মদেব সার্বভৌম, যিনি ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেকা বৃদ্ধিমান ও পণ্ডিত, তিনি ত আর মূর্য কি নির্বোধ নহেন? সার্বভৌম যথন শ্রীপ্রভুকে শ্রীভগবান বলিয়া স্বাকার করিয়াছেন, তথন সেই যথেষ্ট প্রমাণ যে, শ্রীক্রফটেতের্জ কপটবেশধারী শ্রীহরি,—সামাত্ত জীব নহেন।

শ্রীগোরাক হইতে জাঁব কি সম্পত্তি পাইরাছে, তাহা সরস্বতা ঠাকুর,—যিনি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী,—নানা স্থানে বিচার করিরাছেন। পাঠক মহাশর! এখানে আপনাকে একটি বিষয় নিবেদন করিতেছি। যোগ ভাল, কি প্রভুর মত অর্থাৎ ভক্তি ভাল, তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ যোগ সাধন করা তোমার আমার সাধ্যাতীত। কাজেই সেখানে প্রভুর চরপাশ্রয় ব্যতীত আর আমাদের গতি কি আছে? যদি বল তিনি কে? তাঁহার পদে অবনত হইলে যদি আমার সর্বনাশ হয়? কিন্তু সরস্বতীর স্থায় মহাজন, যিনি যোগী, পরম জ্ঞানী, সন্ন্যাদীর শিরোমণি, তিনি যোগের পথ পরিত্যাগ করিয়া যে পণ অবলম্বন করিলেন, আমরা কি নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা করিতে পারি না ?

শীগোরাদ প্রভুকে আমরা স্বচক্ষে দর্শন করি নাই, কি তাঁহার সহিত্য সহবাস ও ইপ্টগোষ্ঠা করি নাই। কিন্তু তিনি শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত। কাজেই তাহার আক্রতি প্রকৃতি বিচারে অবশ্র লাভ আছে। অতএব ফ্রুদেশী সরস্বতা, তাঁহার সহিত সহবাস করিয়া, তাঁহার আক্রতি প্রকৃতি কিরপ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার পর্য্যালোচনা করিব। সরস্বতা বলিতেছেন, প্রভুর "প্রকাশু বাছদ্বয় হেমদণ্ডের স্থায়"; তাঁহার "হাম্ম চক্রকিরণের স্থায় মনোহর"; তাঁহার "কপোল-দেশের প্রাস্তভাগ মধুর মধুর হাম্মসমন্বিত"; তাঁহার "শ্রীমুথ প্রণয়াকুল"; তাঁহার "শ্রীমুথ ক্রয়নপূর্ণ কর্মণাভিত"; তাঁহার "মিগ্ধ-দৃষ্টি"; তাঁহার "কর্মণাসিদ্ধ অঞ্চনপূর্ণ নেত্র"; তাঁহার "নয়নপদ্ম হইতে নি:ম্বত মনোহর মৃত্যাফল সদৃশ অশ্রুবিন্দু এবং উদ্গাত রোমাঞ্চ দ্বারা অলঙ্কত শ্রীঅক্স"; তাঁহার মুথসৌন্দর্য্য কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও মৃদ্র্য"; তাঁহার "প্রস্কালন করক্ষমলের কেশ্বর অপেক্ষা মনোহর কান্তিধারী"; তাঁহার "জপমালা-শোভিত প্রেমে-কম্পিত কর"; তাঁহার "শ্রীমৃর্ত্ত লাবণ্য দ্বারা কোটি—অমুত-সমুদ্রকে উদ্গার করিতেছেন।"

এখন প্রভুর ভাব, সরস্বতী কিরপ বর্ণনা করিতেছেন, তাহা প্রবণ করুন। তিনি "করতলে বদরফলের ক্যায় পাণ্ড্বর্ণ কপোলদেশ অর্পণ করিয়া নয়নজলে দম্মুথস্থ ভূমি পঙ্কিল করিতেছেন"; তিনি "নয়নবারিধারায় পৃথীতল পঙ্কিল করিতেছেন"; যিনি "নবীন মেব দেখিয়া উন্মুক্ত হয়েন," "ময়ুর চিদ্রিকা দেখিয়া অতিশন্ন ব্যাকুল হয়েন," "গুঞ্জাবলী দর্শনে কম্পিত কলেবর হয়েন"; যিনি "গ্রামকিশোর পুরুষ দর্শনে ব্যথিত হয়েন।"

প্রভুর রূপ ও গুণ চিস্তা করিতে করিতে বেমন মনে এক একটি ভাবের উদর হইত, সরস্বতী অমনি উহা শ্লোকরূপে প্রকাশ করিতেন। কোন একদিন বা প্রভূর রূপ কি গুণ লিখিতে অপারগ হইয়া এই শ্লোকটী করিলেন, যথা ১০১ শ্লোক:—

সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজনসমাহলাদনে চন্দ্রকোটি বাৎসল্যে মাকুকোটি স্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে। গান্তীর্য্যেহন্তোধিকোটি মধ্বিমনি স্থধাক্ষীরমাধ্বীককোটি র্গোরোদেবঃ স জীয়াৎ প্রণয়বসপদে দশিতাশ্র্যাকোটিঃ॥

"যিনি কোটিকলর্পের স্থায় পরমস্থলর, কোটিচল্রের স্থায় স চলের আহলাদজনক, কোটিনাতৃসদৃশ সেহবান, কোটিকল্লবৃক্ষসদৃশ দাতা, কোটিসমূল্রের স্থায় গন্তীর-স্থভাব, অমৃতের স্থায় মধুর এবং কোটি-কোটি বি চিত্র প্রণয়রসের প্রদর্শক, সেই শ্রীকোরাক্ষদেব জয়য়য়্ক হউন!" বিহুমঞ্চল শ্রীক্ষেন্তর রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া দেখিলেন ভাষায় কুলায় না। তাই লিখিলেন—"মধুরং মধুরং মধুরং" ইত্যাদি। এইরূপ মধুরং মধুরং বলিয়া শ্লোক সাঙ্গ করিলেন। সেইরূপ সরস্বতীঠাকুর প্রভুর রূপ প্রণ বর্ণনা করিতে গিয়া ভাষায় উহা না কুলাইতে পারিয়া—"কোট" "কোটি" বলিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিবার চেটা করিলেন।

সরস্বতীর তথন পুনর্জন্ম হইয়াছে। তিনি যাহা ছিলেন, তথন আর

তাহা নাই। তাঁহার যে সমস্ত বিষয়ে ক্ষৃতি ছিল তাহাতে অক্লচি হইয়াছে,—এমন কি কাশীনগরীতে বাস পর্যান্ত। আবার যে সমস্ত সন্দী ও শিয়াগণকে সহচর ভাবিয়া শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিতেন, তাহাদের সহিত এক প্রকার সম্বন্ধ রোধ হইয়া গিরাছে। শিয়াগণ পড়িতে আসিলে পড়ান না, পলায়ন করেন। লোকে দেখিতে আসিলে লুকাইয়া থাকেন, কি তাহাদের সহিত আলাপ করেন না। কাশীবাসী বা কেহ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন কি না, সে বিষয়ে তাঁহার দৃক্পাত নাই। এ যাবৎ বহুতর কঠোর নিয়ম পালন করিয়া আসিয়াছেন। অতি প্রত্যুহে গালোখান, আর অধিক নিশিতে শয়ন করিতেন। এখন সে সমস্ত ভূলিয়া গেলেন। পাঠ করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। তবে এখন কি করিতেছেন, তাহার গ্রন্থেই তাঁহার হাদ্য-তরক্লের পরিক্ষুট বর্ণনা আছে।

তিনি করিতেছেন কি,—না, একটু গীত গাইতেছেন, আর প্রভূবেমন করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তাগাই অমুকরণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁথার চেতনা হইতেছে, আর তথন আপনার মনকে তলাস করিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু পাইতেছেন না। আর যে স্থানে তাঁথার মন ছিল, সে স্থানে দেখিতেছেন সোণার বরণ নৃত্যকারী গৌরাঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। সরস্বতা বলিতেছেন, "কি স্কলর মুখ্ঞী! কি মধুর নৃত্য!" আবার বলিতেছেন,—"হে মনোগের, তুমি আমার সমুদার হরণ করিলে? সরস্বতা বলিতেছেন—

নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ব্যবহৃতিত্তি লৌকিকী বৈদেকী যা

যা বা লজ্জা প্রাহ্বসনসমূলগাননাট্যোৎসবেষ্ ।

যে বা ভ্রন্তহহ সহজ্ঞাণদেহার্থ ধর্মা,

গৌরশ্চৌরং সকলমহরৎ কোপি মে তীত্রবীর্যাঃ ॥ ৬০ ?

স্বর্থাৎ—"অতিশয় বলবান কোন গৌরবর্ণ চোর আসিরা আমার

নিষ্ঠা-প্রাপ্ত লৌকিকী ও বৈদেকা যে ব্যবহারশ্রেণী, আর প্রহসন উচ্চৈঃসরে সংকীর্ত্তন নাট্যাদি যে বিষয়ক লজ্জা, আর প্রাণ ও দেহের কারণ-স্বরূপ যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই সমস্ত অপহরণ করিল।"

এখন দেখন শ্রীক্লফপ্রেম ও সামান্যপ্রেম এক জাতীয় দ্রব্য । কুলটাগণ কাহারও প্রেমে আবদ্ধ হইয়া কুলশীল স্বামীসস্তান সমুদায় বর্জন করে। তাহারা অবশ্র কুল রাথিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। সরস্বতীর ঠিক সেই দশা হইয়াছে। তিনি দেখিতেছেন, তাঁহার অনিচ্ছা দক্ষেও প্রভু তাঁহার চিত্ত অপহরণ করিতেছেন। তিনি যে জপ তপু প্রাণায়াম প্রভৃতি নিত্যকর্ম করিতেন তাহা গিয়াছে, আহার নিদ্রা প্রভৃতি দেহ-ধর্ম গিয়াছে, নৃত্য-গাঁত প্রভৃতিতে যে ঘুণা তাগ গিয়াছে। কেন না, একজন বলবস্ত গৌরবর্ণ চৌর তৎসমুদায় হরণ করিয়া লইয়াছেন! প্রকাশানন্দ ভাবিতেছেন, ঐ নবীন সন্ন্যাসী কি শক্তিধর পুরুষ! তথন আপনাকে সম্বোধন করিয়া, বলিতেছেন, "হে প্রকাশানন্ ! তমি না বড় তেজন্ব পুরুষ ছিলে? একটা গৌরবর্ণ যুৱা আসিয়া তোমার দশা কি করিল ? ইহাই বলিয়া হো হো করিয়া পাগলের স্থায় হাস্ত করিতেছেন। আবার ভাবিতেছেন—"আমি প্রকাশানন্দ, আমি নূতা করিতেছি, আমার লজ্জা হইতেছে না। হে গৌরবর্ণ ক্লফ ! আমি এমন গম্ভীর অটল ছিলাম, আমাকে পাগল করিলে? আমার নৃত্য দেথিয়া কাশীবাসিগণ কি বলিবে? ছি! আমি যে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি।" রজনীযোগে প্রকাশানন্দ প্রভুর নিকট গমন করিলেন। যাইয়া তাঁহার চংগে পড়িতে গেলেন। কিন্তু প্রভু বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে হানরে ধরিলেন, ধরিয়া তুজনে অচেতন হইয়া পড়িলেন। এই অবদরে প্রভ প্রকাশানন্দের হৃদয় একেবারে অধিকার করিলেন। প্রকাশানন্দ সরম্বতী চেতন পাইলে আবার প্রভর চরণে পড়িলেন।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, "জীবের এইরূপ পদে পদে বিপদ। এ সময় বদি তুমি এইরূপ করুণা না করিবে তবে তোমার জীবের আর কি উপায় আছে? এভু, এখন আমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন।" প্রভু বলিলেন, "তুমি বৃন্দাবন যাও, সেই তোমার বাসের উপযুক্ত স্থান।" ইহাতে প্রকাশানন্দ কাতর হইয়া বলিলেন, "প্রভু, আমি তোমার বিরহ যন্ত্রণা সহ্ করিতে পারিব না।"

প্রকাশানন্দ তাঁহার গ্রন্থে আপন মনের ভাব বেরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন-তাহা আশ্রার করিয়া আমি এই গানটী করিয়াছিলাম—

কি হলো কি হলো প্রাণনাথ একি করিলে। গ্রুণ
চিত্ত হরে নিলে, বাউল করিলে, এখন তুমি আমায় ফেলি চলিলে।
ছিলাম প্রবীণ, অটল গন্তীর, টিলিত না মন কোন কালে।
নাথ, করিলে কি কান্ধ, গেল ভয় লান্ধ, বালকের মত চপল করিলে।
সংসার বন্ধন, করিয়া ছেদন, সকল ত্যান্ধি সয়াসী হ'লাম।
আমি, কাটিলাম বন্ধন, একি বিড়ম্বন, আবার তুমি প্রেম-ফাঁদে ফেলিলে।"
প্রভু অনেক প্রবোধ দিলেন। পরিশেষে বলিলেন, "বুন্দাবনেই তুমি
আমাকে দর্শন করিতে পারিবে।" প্রকাশানন্দ বলিলেন, "ভূমি ত
আমাকে বৃথা প্রবোধ দিতেছ না ?" প্রভু কহিলেন, "সত্যই, য়য়ণ
করিলেই আমাকে দেখিতে পাইবে।" সরম্বতী কহিলেন, "আপনার
প্রবোধে আমি আনন্দিত হইলাম।" প্রভু কহিলেন, "এই আনন্দ
তোমার ক্রমে বন্ধিত হইতে থাকুক, আর অভাবধি তোমার নাম চইদ
প্রবোধানন্দ?"

প্রভূ এক পথে নীলাচলে ফিরিলেন, আর প্রবোধানন্দ অন্ত পথে বুনাবনে গেলেন।

প্রবোধানন পূর্বে যদিও সন্ন্যাসী ছিলেন, তবু দশ-সহস্র শিশু সহিত

সহবাদ ও জগতের পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ, তর্ক, িচার করিতেন। এখন বুন্দাবনে নন্দকৃপে একাকী বাস করিতে লাগিলেন। অগ্রে মহাপ্রভূকে পত্রে লিখিয়াছিলেন যে মৃঢ় জনেই কাশীত্যাগ করিয়া অন্ত-স্থানে বাদ করে;—এখন আপনিই কাশী ত্যাগ করিলেন। পূর্ব্বে ভক্তি ও প্রেমধর্ম কাপুক্ষের আশ্রয় ভাবিতেন;—এখন অন্ত ধ্যান ও চিন্তা চাডিয়া দিয়া কেবল খ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার হানয়ে বখন এই তরঙ্গ খেলিতেছিল, তখনই "শ্রীচৈতক্যচন্দ্রামৃত" গ্রন্থ লিখিলেন। এই অমূল্য গ্রন্থখানির ছারা জীবগণ এই করেকটী মহা উপকাব পাইতেছেন। প্রথমতঃ, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভ কিরূপ বস্তু ছিলেন তাহা আমরা প্রকাশানন্দের ন্যায় স্কন্ম ও দূরদর্শী ব্যক্তির নিকট জানিতে পারিতেছি। মহাপ্রভু সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন ইহা তাঁহার স্বচক্ষে দর্শন করিরা লেখা। দিতীয়তঃ শ্রীভগবানের অবতারে বিশ্বাদ লোকের সহজে হয় না, প্রকাশানন্দের কাহিনী শ্রবণে সে বিশ্বাস স্থলভ হইতে পারে। ততারতঃ আমরা জানিতেছি যে, প্রকাশানন্দের স্থায় শক্তি-সম্পন্ন সন্ত্রাসী, —বিনি চিরদিন প্রেম ও ভক্তিকে ঘুণা করিয়া আসিয়া-চিলেন,-এখন প্রেম ও ভক্তির আস্বাদন পাইয়া, পূর্বে যে ব্রহ্মানন্দ (জ্ঞান হইতে যে আনন্দ উথিত হয়)ভোগ করিতেন,—তাহাতে গুণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলতঃ দেই পর্যান্তই জ্ঞান-যোগে শ্রদ্ধা থাকে. . বে পর্যান্ত তুলসী ও চন্দনের গন্ধ নাসিকায় প্রবেশনা করে। অর্থাৎ অহেতৃকী-ভক্তির স্থা িযানি পান করিয়াছেন, তিনি জ্ঞান-যোগে মুগ্ধ হয়েন না।

ফলকথা, অনেক যোগী ও জ্ঞানী আপনাদিগের ভাগ্য, ভক্তের ভাগ্য অপেক্ষা বড় ভাবেন। তাঁহারা ভাবেন বে, সামান্ত ভক্তের কোন অলোকিকী শক্তি নাই। তাঁহার অপেক্ষা, যাঁহার মন্তকে পিপীড়ার চিবি হইয়াছে, তিনিই বড় লোক। কিন্তু সরস্বতী ঠাকুর শেষোক্ত (তাঁহার পরীক্ষিত) পদ্ধতি ঘুণা করিয়া ত্যাগ করিলেন এবং ভক্তের যে প্রেমানন্দ তাহাই লইলেন।

প্রবোধানন্দকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়া, প্রভু দেশাভিমুখে চলিলেন। সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে আসিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভু অনুমতি দিলেন না। প্রভু চলিলেন, আর ভক্তগণ মৃদ্ভিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

প্রভু বে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথে, আবার সেইরূপ বন্তুপশুদিগের সহিত খেলা করিতে করিতে চলিলেন। শ্রীচৈতক্তমঙ্গলে, মুরারীর কড়চা অফুদারে, এই সময়কার একটী মধুর কাহিনী বণিত আছে। প্রভু একটু অগ্রবর্তী হইয়াছেন, তাঁহার সন্ধী তুইজন, বল্ডদ্র ও তাঁহার ভূতা, একটু পশ্চাতে। একটা গোপগুৰক ঘোলের কলস লইয়া বিক্রয় করিতে চলিয়াছে। প্রভু তৃষ্ণার্ভ, গোয়ালার নিকট সেই তক্ত চাহিলেন। তথন গোয়ালা প্রভূর সম্মুথে কলস রাখিল, আর প্রভূ কলসন্থ সমুদায় খোল পান করিলেন। গোপগুবক প্রভূকে বলিল, "ঠাকুর, ইহার মূল্য দিতে আজ্ঞা হয়।" তথন প্রভু ঈষৎ হাস্থ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ মূল্য লইয়া কি করিবে ?" গোপ বলিল যে, তাহার ন্ত্রী ও বুর-মাতা আছে, তাহাদিগকে পালন করিবে। প্রভ তথন, ব্রভদ্র ও তাঁহার ভূতা, বাঁহারা পশ্চাতে আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিনা বর্ণিলেন যে, উহাদের নিকট তক্রের উটত মুলা পাইবে । গোপথুবক তাই বলভদ্রের অপেক। করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে প্রভু ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। প্রভু ভাবিতেছেন, "গোপযুরকের 🐧 ও বৃদ্ধাতা আছে। আমারওত স্থা ও মাতা আছেন, কিন্তু আমি তাঁহানিগকে ভুলিরা রহিরাছি।" এই ভাবিরা প্রভু তাঁহাদের নিমিত্ত

ব্যাকুল হইলেন, ও তথনি অন্তরীক্ষে এক দেহ লইয়া নবদীপে উপস্থিত হইলেন, হইয়া জননী ও ঘরণীর সহিত মিলিত হইলেন। এই বলিয়া ঠাকুর লোচন দাস তাঁহার চৈতগুমকল গীত সমাপন করিলেন।

ওদিকে সোপযুরকের কথা শ্রবণ করুন। বলভদ্র আসিলে গোপ ঘোলের মূল্য চাহিল। বলিল, "ঐ যে আগের ঠাকুর যাইতেছেন, তিনি আমার এক কলস ঘোল সমুদ্য পান করিয়াছেন; মূল্য চাহিলে বলিলেন, স্মাপনারা দিবেন।" বলভদ্র প্রভুর ভঙ্গী দেখিয়া অবাক! গোপকে মিনতি করিয়া বলিলেন, "গোপ! যিনি তোমার ঘোল পান করিয়াছেন, তিনি সম্নাসী, তাঁহার অর্থ কোথা? আর আমরা তাঁহার ভূত্য, আমাদেরও অর্থ ম্পর্শ করিতে নাই। ঠাকুর তোমার খোল পান করিয়াছেন, তোমার খুব ভাল হইবে।" গোপ এই কথা শুনিয়া স্থীই হউক আর তুঃখীই হউক, আর কিছু বলিল না, ঘোলের কলস লইয়া বাড়ি ঘাইবে ভাবিল। কিন্তু কলস তুলিতে গিয়া দেখে উহা এত ভারি যে তাহা তুলিতে পারা যায় না। তথন উকি মারিয়া দেখে যে কলস স্বর্ণমূজায় পরিপূর্ণ! গোয়ালার উহা দর্শন মাত্র জ্ঞানোদয় হইল। তথন যে কলস ফেলিয়া দৌড়িল, দৌড়িয়া প্রভুর লাগ পাইয়া তাঁহার চরণে পড়িল। বলিল, "প্রভু, আমি মূর্থ গোয়ালা, আমাকে ভুলান কি আপনার উচিত? আমি বুথা ধন চাই না, আপনার শ্রীচরণে আমার মতি দান করুন।" প্রভূ তাহাকে আখাস বাক্য বলিয়া বিদার করিলেন। গোপযুবক সামান্ত অর্থ চাহিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভুর কুপায় অর্থ ও পরমার্থ ছই পাইলেন। মুরারিগুপ্তের কড়চার প্রভুর তক্রপান-ৰীশা এইরূপ বর্ণিত আছে—

এবং স ভগবান্ কৃষ্ণঃ পথিগছন্ কুপানিধিঃ।
দৃষ্ট্বা গোপম্বাচেদং সতক্রকলসং প্রভুঃ॥

পিপানিতোহহং তক্রং মে দেহি গোপ ষথাস্থং।

ক্রম্বা পরমহর্ষেণ সম্পূর্ণকলসং দদৌ।

হস্তাভ্যাং কলসং ধৃত্বা সতক্রং ভক্তবৎসলঃ।
পিত্ব গোপকুমারার বরং দত্বা ধ্যো হরিঃ॥

অর্থাৎ "এই প্রকারে প্রভূ পথে গমন করিতেছেন, জনৈক গোপ তক্রকলস সহ যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে বলিলেন,—ওহে গোপ, আমি পিপাসিত হইয়াছি, আমাকে তক্র প্রদান কর।" গোপ তাহা শুনিয়া অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া সেই তক্র-কলস প্রভূকে প্রদান করিল। ভক্র-বৎসল প্রভূ হুই হস্ত দারা সেই তক্র-কলস ধারণপূর্বক পান করিলেন এবং সেই গোপকুমারকে বরদান করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন।"

প্রভিত্ত বক্তপভাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশেবে পুরী নগরীর সন্ধিকট আঠারনালায় আসিয়া ভক্তগণের নিকটে তাঁহার আগমনবার্ত্তা পাঠাইলেন। এই সংবাদ ভনিয়া ভক্তগণে আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিলেন। ইহা কিরুপ তাহা বলিতেছি। অতি রৌদ্র তাপে জীবমাত্র হাহাকার করিতেছে ও মৎস্তগণ জল না পাইয়া মৃতবং পড়িয়া রহিয়াছে, এমন সময় অতি শীতল ও প্রচুর পরিমাণে এক পশলা বৃষ্টি হইল। অমনি সকলে নবজীবন পাইয়া দিখিদিগ জ্ঞান-শ্রু হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। সেইরূপ ভক্তগণ প্রভুর বিরহে মরিয়া ছিলেন, হঠাং তাঁহার সংবাদ ভনিয়া প্রাণ পাইয়া প্রভুর নিকটে দৌড়িলেন। তাঁহারা প্রভুর সহিত মিলিত হইলে, প্রথমে ভারতীকে প্রভু প্রণাম করিলেন, অবং সকলে আনন্দে উন্মন্ত হইয়া প্রভুকে শইয়া জ্বারাথমন্দিরে শ্রীমৃথ দর্শনে চলিলেন। সে দিবস সার্ক্তোম প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু বলিলেন যে, অন্ত তিনি কোথায়ও ষাইবেন না,

সকলের সহিত একতা বসিয়া ভোজন করিবেন। বছদিনের পরে ভক্তগণ ও প্রভু একত্তে বসিয়া মহানন্দে ভোজন করিলেন। আহ্বন ভক্তগণ, এই প্রভু-ভক্তে মিশন ও ভোজন, আমরা অন্তরে দাঁড়াইয়া দর্শন করি।

প্রভুর সন্ধাসের পরে ছয় বৎসর গত হইল। নবীন যুবাকালে অর্থাৎ যথন উনবিংশতি বৎসরের তথন তিনি পূর্ববঙ্গে গমন করেন, আর रम्थात "हित्रनारमद त्नीका माकाहेम्रा कीवरागरक शाद कदियाकिला ।" সন্ন্যাসের কিছু-পূর্বের প্রভু ন'দে হইতে মন্দার দিয়া গ**ন্থা**ধামে গমন করেন। সন্ন্যাসের পরে রাচদেশে তিন-দিবস ভ্রমণ করেন। তাহার পরে নীলাচলে, এবং নীলাচল হইতে সমস্ত দক্ষিণদেশ শ্রীপদ দারা পবিজ্ঞ करतन । नीनांচल প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, বুন্দাবন যাইবেন উপলক্ষ করিয়া, গৌডদেশ দিয়া গৌড়নগর পর্য্যস্ত গমন করেন। আবার সেথান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নীলাচলে পুনরায় আগমন করেন। শেষে বনপথে वाजानमी रहेशा वृक्तावन गमन करतन। তथा रहेरा कितिया नीनाहरन আইসেন। এইরূপ ভ্রমণে প্রভুর সন্মাদের পরে ছয় বৎসর কাটিল। প্রভার বয়স তথন ৩০ বৎসর। প্রভু তাহার পরে অষ্টাদশ বৎসর প্রকট ছিলেন এবং বরাবর নীলাচলে বাস করেন। শেষ ১৮ বৎসরে মধ্যে ষে কয়েকটি প্রধান ঘটনা হয় মাত্র তাহাই এখন বর্ণনা করিব। প্রভু বনপঞ্চে বুন্দাবন হইতে আদিবামাত্র স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপে সংবাদ পাঠাইলেন। তথন শ্রীঅধৈত দিন স্থির করিলেন ও শিবানন্দ পথের ব্যয়ের ভার লইলেন। তারপর ভক্তগণ প্রভূকে দর্শন করিতে নীলাচলাভিমুখে ধাবিত হইলেন। ভক্তগণ আসিরা পূর্বের ন্থায় চারিমাস প্রভুর নিকট রহিলেন এবং পূর্বের স্থায় মহোৎসব, জলক্রীড়া, কীর্ত্তন, মন্দিরমার্জ্কন, রথাগ্রে নৃত্য, বস্তভোজন ইত্যাদি এবং নন্দোৎসব হইল। এইক্লপে চারিমাস সেথানে থাকিয়া ভক্তগণ দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

## তৃতীয় অধ্যায়

হরিদাসের কাহিনী পূর্কের কিছু কিছু বলিয়াছি। তিনি এখন অভি বৃদ্ধ হইয়াছেন। প্রভুর ঘরের নিকট তাঁহার বাসা, প্রভু প্রভাহ মান করিয়া একবার তাঁহাকে দেখা দিয়া যান, আর প্রত্যহ গোবিন্দ তাঁহাকে প্রসাদ দিয়া আইসেন। প্রভুর বুন্দাবন হইতে ফিরিবার কিছুকাল পরে শ্রীরূপ নীলাচলে আসিলেন। তিনিও জাতিন্রই: তাই আর কোথায় ৰাইবেন, হরিদাসের বাদায় যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। হরিদাস তাঁহাকে উঠাইয়া আলিকন করিলেন। রূপ শুনিয়া আশ্বন্ত হুইলেন যে. প্রভুর তথনি সেথানে আসিবার কথা। এই কথা হইতে হইতে চন্দ্রবদন হরেক্লঞ্চ-নাম জপ করিতে করিতে সেখানে আসিলেন। তথন প্রভূ হরিদাসকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং হরিদাস ও রূপ উভয়ে প্রভুকে প্রণাম করিলেন। হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, দেখুন রূপ আপনাকে প্রণাম করিতেছেন।" প্রভূ তথন সহর্ষে শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন। রূপ হরিদাসের বাসায় থাকিয়া গেলেন। ভক্তগণ দেশে যাইবার পরও রূপ রহিলেন। কারণ, প্রভূ তাঁহাকে আপনার কার্য্যের উপযোগী করিবার নিমিত্ত যত্ন করিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। প্রভুর রূপায় শ্রীরূপ ক্রমে ক্রমে শশিকলার স্থায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। সেই বৎসর প্রভু রথাগ্রে নৃত্য করিবার সময় একটি শ্লোক বলেন। শ্লোকটি কাহার রচিত, তাহা জানা নাই, তবে কাব্যপ্রকাশে উদ্ধ ত আছে। শ্লোকটি এই :--

> যঃ কৌমারহরঃ সঃ এব হি বরন্তা এব চৈত্রক্ষণা-ন্তে চোন্মীলিতমালতীম্বরভয়ঃ প্রোঢ়া কদম্বানিলাঃ।

সা চৈবান্মি তথাপি তত্ত্ব হ্বরতব্যাপারলীলাবিধে রেবারোম্বাস বেতসীতরুত্তলে চেতঃ সমৎকণ্ঠাতে ॥

শ্লোকটীর ভাবার্থ এই—কোন নাগরী তাঁহার পতিকে বলিতেছেন,
"হে নাথ! সেই তুমি সেই আমি। সেই আমরা মিলিত হইয়াছি।
কিন্তু তবু আমাদের সেই যে প্রথম নিভ্ত স্থানে মিলন হয়, তাহাতে যে
স্থথ হইয়াছিল, তাহা আর এখন পাইতেছি না।"

শ্লোকটী যে অন্তৃত তাহা রসজ্ঞ মাত্রেই বৃঝিতে পারিবেন। কিন্তু জগরাথ রথে চড়িয়া স্থলনাচলে চলিয়াছেন, প্রভু সেই রথাগ্রে নৃত্য করিতেছেন। সে অবস্থার সহিত আদিরস ঘটিত নায়িকার উক্তি এই শ্লোকের কি সম্পর্ক আছে বে প্রভু রথাগ্রে নৃত্যের সময় উহা আস্থানন করিবেন? প্রভু ঐ শ্লোক পড়িতেছেন, আর কেবলমাত্র স্বরূপ উহার ভাব বৃঝিয়া আস্থানন করিতেছেন, অপর কেই কিছু বৃঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু ভাগ্যবান রূপ ইহা বৃঝিলেন, বৃঝিয়া আপনি ঐ ভাবের একটি শ্লোক করিলেন। সে শ্লোকটি এই—

প্রিয়ঃ সোহয়ঃ রুক্ষঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-স্তথাহং সা রাধা তদিদমূভয়োঃ সঙ্গমস্থথম্ । তথাপ্যস্তঃ-থেলয়ধুয়মূরলীপঞ্চমজ্বে মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

রূপ এই শ্লোকটি তালপত্রে লিথিয়া চালে গুঁজিয়া রাথিয়াছেন। প্রভু স্নান করিয়া ফিরিবার সময় প্রত্যহ রূপ ও হরিদাসকে দশন দিয়া যান। সেই নির্মান্থসারে এক দিবস সেথানে আসিলেন, কিন্তু তথন রূপ স্নানে গিরাছেন। প্রভু সেথানে কাহাকে না দেখিয়া বাসায় যাইবেন এমন সময় ঘরের চালে তালপত্র দেখিয়া উহা লইলেন এবং উহাতে লিখিত শ্লোকটি পড়িলেন, এমন সময় রূপ সমুদ্রমান করিয়া আসিলেন।

প্রভূ রূপকে দেখিয়া সহর্ষে তাঁহাকে চাপড় মারিয়া বলিলেন, "তুমি আমার মনের কথা কিরূপে জানিলে?" শীরূপ এ কথায় রুতার্থ হেলেন। প্রভূ কিছুক্ষণ পরে স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "রূপ আমার মন কিরূপে জানিল?" স্বরূপ বলিলেন, "ইহাতে বুঝা গেল বে তিনি তোমার রূপাপাত্ত।"

এখন সংক্ষেপে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বলিতেছি! শ্রীরাধার ভজন মধুর-রস লইয়া। রাধাকৃষ্ণ ভব্দনের উপকরণ আদি-রস অর্থাৎ মধুর-রস। এ সম্বন্ধে অনেক কথা পূর্বে বলিয়াছি, আরো পরে বলিব। প্রভুর মনের ভাব কি, তাহা, যখন তাঁহার রথাগ্রে নৃত্য বর্ণনা করি, তখন কতক লিখিয়াছি। এজগন্নাথ রথে, নানা কোলাহল হইতেছে, বাছ বাজিতেছে. কিন্তু তাঁহার রাধ। কোথায় ? প্রভূ তথন রাধা ভাবে বিভাবিত হইয়া আপনাকে রাধা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি রাধা, দূরে দাঁড়াইয়া, আর জগন্নাথ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রথের উপর ভিন্ন লোকের মধ্যে বহিয়াছেন। রাধার তাহা সহু হইবে কেন? প্রভু মনে মনে রথের উপরিস্থিত শ্রীক্লফকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "বন্ধু, তুমি এখানে এত লোকের মাঝে কেন ? ওরা তোমার কে? চল, তুমি ও আমি হুইজনে নিভৃত স্থানে গমন করি,—করিয়া প্রাণ জুড়াই।" ফল কথা, রসাগ্রে নৃত্য করিতে গিয়াই প্রভু বাহু হারাইয়াছেন। তথন রাধা হইয়াছেন। ভাবিতেছেন, তিনি (রাধা) কুরুক্ষেত্র হইতে শ্রীক্লম্বকে বুলাবনে লইতে আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যাইতে স্বীকৃত হইয়া রথে উঠিয়াছেন, এবং তাঁহার সঙ্গে বুন্দাবনে যহৈতেছেন। এই আনন্দে প্রভু রাধাভাবে নাচিতে -नाहिए श्रीकृष्णक वृन्तावन महेबा गहिएएहन। काष्महे कावाक्षकात्मव মোক প্রভুর হৃদরে তথন উদর হর, আর সেই শ্লোক <del>ত</del>নিয়া রূপগোস্বামী বুঝিলেন যে, প্রভুর মনের ভাব কি। রূপ কাব্যপ্রকাশের ভাব লইয়া

রাধারুষ্ণ-লীলায় ' আরোপ করিয়াছেন, করিয়া শ্রীমতী দারা ইহাই বলাইতেছেন বে—"হে কৃষ্ণ! যদিচ তুমি আর আমি হুইজনেই এখানে, তবুপ সেই বুন্দাবনের কথা—যেখানে নিধুবনে তোমায় আমায় প্রথম মিলনে বে স্থথ হয় তাহাই মনে পড়িতেছে। সে মিলনের স্থথ এ মিলনে আমি পাইতেছি না।"

শীরপকে দশমাস নিকটে রাথিয়া সর্বাশক্তিমান্ করিয়া প্রভূ তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বলিলেন, "একবার সনাতনকে এথানে পাঠাইয়া দিও।" রূপ গৌড়পথে, এ জীবনের মত, বৃন্দাবন গমন করিলেন। কিন্তু সনাতনে ও রূপে, প্রভূর ইচ্ছায়, দেখা শুনা হয় নাই। প্রয়াগে রূপ ও অমুপমকে বিদায় দিয়া, প্রভূ বারাণসী আদিলেন এবং সেখানে সনাতনকে পাইলেন। রূপ ও অমুপম বরাবর বৃন্দাবনে গমন করিলেন, এবং কিছুদিন পরে আবার দেশে আদিলেন। এদিকে সনাতন প্রভূর নিকট বারাণসীতে বিদায় লইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন। এমত অবস্থায় রূপ ও অমুপমের সহিত সনাতনের পথে দেখা হইবার কথা, কিন্তু তাহা হইল না। কারণ, একজন রাজপথে ও আর একজন নির্জ্জন পথে, গিয়াছিলেন। রূপ ও অমুপমের রুক্ষপ্রাপ্তি হয়। তথন রূপ একক প্রভূর নিকট গমন করিয়া কি কি করিলেন তাহা উপরে বলিয়াছি।

এদিকে সনাতন বৃন্দাবনে যাইয়া শুনিলেন যে, রূপ দেশাভিমুখে গমন করিয়াছেন। তথন তিনি ফিরিলেন, কিন্তু আর দেশে না যাইয়া ঝাড়িথও দিয়া, নীলাচলে গমন করিলেন। পথে তাঁহার গাত্রে কণ্ডু হইল। কবিরাজ-গোখামী বলেন যে, ঝাড়িথওের বারি পান করিয়া জাঁহার এই ব্যধি হইয়াছিল। তাহাই হউক, কিন্তা পূর্ব্বে যে নানাবিধ অভ্যানার করিয়াছিলেন, সেই পাপের নিমিত্তও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে।

সে যাহা হউক, ব্যাধি হওয়ায় সনাতনের বিলুমাত্রও হঃথ হইল না। পূর্বেলোকে তাঁহাকে সম্রাটের প্রধান অমাত্য বলিয়া বহু মাক্ত করিত, এখন ব্যাধিগ্রন্থ বলিয়া সকলে অস্পৃষ্ঠ ভাবিবে, কেহ নিকটে আসিবে না, ইহাতেই সনাতনের মহা আনন্দ। সনাতনের এরপ মনের ভাবের কারণ বলিতেছি। প্রভুর সংসর্গে সনাতনের পূর্ণ মাত্রায় চৈতন্তের ও বৈরাগোর উদয় হইয়াছে। তথন জগতের আদর ও ঘুণা উভয়েই তাঁহার নিকট সমান হইয়াছে। পর্বের যে সমুদায় পাপ করিয়াছেন. তৎসমুদায় এখন জনস্ত-অঙ্গারের তায় হানরে ক্লেশ দিতেছে। কিসে এই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীজগবানের চরণ প্রাপ্তি হইবে সেই চিস্তা দিবানিশি করিতেছেন। প্রভুর চরণে আশ্রয় লইয়া নিভাস্ক আশায়িত হইয়াছেন বটে, এবং পরকালে যে উদ্ধার পাইবেন সে বিষয়েও আর সন্দেহ নাই;—কিন্তু তাহাতে মনে গৌরবের স্বষ্ট হয় নাই। প্রভু তাঁহাকে বড় আদর করেন বটে, একথাও বলেন যে তাঁহার স্পর্দ দেব-গণও বাস্থা করেন;—কিন্তু সনাতনের মনে সে সব কথা স্থান পায় না। তিনি ভাবেন, প্রভু করুণাময়, পাপী উদ্ধারের মিমিত গোলক ভ্যাগ করিয়া ধরাধানে আসিয়াছেন, স্বতরাং তাঁহার ক্রায় অধম-জীব লইয়াই প্রভুর ঠাকুরালী ;—স্থতরাং সনাতনকে যে তিনি আদর করিবেন, সে আর বিচিত্র কি ? কিন্তু তাহাতে তাঁহার ( সনাতনের ) কোন গৌরব নাই,— গৌরব প্রভুরই। বরং প্রভু মে তাঁহাকে এত আদর করেন, ভাহাতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, তিনি অতি-অধম, কারণ অধম উদ্ধারের নিমিত্তই প্রভুর অবতার। আবার ইহাও ভাবেন ও দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, <sup>,</sup>যে পরিমাণে তিনি এ জগতে দণ্ড পাইবেন সেই পরিমাণে তাঁহার পাপক্ষর হইবে। যে পরিমাণে লোকে তাঁহাকে ঘুণা করিবে, সেই পরিমাণে প্রভূ তাঁহাকে রূপা করিবেন। স্থতরাং এই যে তাঁহার কুঠ হুইয়াছে, ইহাতে

সনাতনের মন কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তিনি ভাবিতেছেন যে. প্রভূকে দর্শন করিয়া রথচক্রের নীচে অপবিত্র-দেহ নষ্ট করিবেন। ইহাই ভাবিতে-ভাবিতে দনাতন নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। আপনি এক প্রকার জাতিন্রট হইয়াছেন। আর কাহারও নিকট যাইতে অধিকার নাই। তাই তল্লাদ করিয়া হরিদাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং আসিয়াই হরিদাসের চরণ বন্দন। করিলেন। হরিদাসও উঠিয়া তাঁহাকে আলিকন করিলেন। প্রভুর কথন দর্শন পাইবেন, সনাতন এই কথা িজিজ্ঞাসা করিতে না করিতে, স্বয়ং শ্রীপ্রভু ভক্তগণ সহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি হরিদাস ও সনাতন তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। হরিদাস বলিলেন, "প্রভ দেখিতেছেন না, সনাতন আপনাকে প্রণাম করিতেছেন !" প্রভু সহর্ষে সনাতনকে আলিন্ধন করিতে চই বাছ প্রদারিত করিলেন। কিন্তু সনাতন পশ্চাৎ হটিয়া বলিতেছেন, "প্রভ করেন কি ? আমাকে ছুঁইবেন না। আমি একে ঘোর পাপী অস্প্রশ্-পামর, আরার তাহার ফল অরপ সর্বাচ্ছে কুষ্ঠ হইয়াছে ও তাহা হইতে ক্লেৰ পড়িতেছে।" প্ৰভূ দে সব কিছু শুনিলেন না। বল দারা তাঁহাকে ধরিয়া আলিম্বন করিলেন, আর প্রকৃতই সনাতনের কুষ্ঠের ক্লেদ প্রভুর শ্রীমঙ্গে লাগিয়া গেল। প্রভু তথন সনাতনকে ভক্তগণের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। সনাতন সকলের চরণে পড়িলেন। প্রভু ও ভক্তগণ পিডায় বসিলেন, স্মাতন ও হরিদাস তুইজনে পিড়ার তলে বসিলেন। তথন সকলে ইষ্টগোষ্টি করিতে লাগিলেন।

'প্রভূ বলিলেন, "তোমার কনিষ্ট রূপ এখানে দশ মাস ছিলেন। কিন্তু অন্ত্পমের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে।" ইহাই বলিয়া প্রভূ অন্তপ্সমের ভক্তির প্রশংসা করিলেন। সনাতন ভ্রাভ্বিরোগের কথা পূর্বে ভনেন নাই; এখন ভনিয়া একটু কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভূ, যত প্রকার অফার ও অধর্ম, আমাদের কুলধর্ম। ইহা সন্তেও তুমি রুপা করিয়।
আমাদিগকে আশ্রার দিয়াছ। স্কতরাং আমাদের সমস্তই মকল। অমুপম
ভাই আমার, বড় ভক্ত ছিলেন। প্রভুর শ্রীমৃথ হইতে আমার ভাইরের
ভক্তির যে প্রশংসাবাদ শুনিলাম তাহার পোষকভার এক কাহিনী
বলিতেছি। আমার ভাই অমুপম রঘুনাথ উপাসক। আমি আর রূপ,
তাঁহাকে বলিলাম, "যদি রসের ভক্তন করিতে চাহ, তবে শ্রিক্রফ ভক্তন
কর।" অমুপম আমাদের অমুরোধে তাহাই স্বীকার করিলেন। কিন্তু
সমস্ত রক্তনী কাদিরা কাটাইলেন। প্রাতে আমাদের চরণ ধরিয়া বলিলেন,
"রঘুনাথকে ছাড়িতে পারিলাম না।" ইহাতে তাঁহার ভক্তনের দার্চ্য
দেখিয়া আমরা তাঁহাকে সাধ্বাদ দিয়া আলিকন করিলাম।"

প্রভু বলিলেন, "মুরারীকেও আমি ঐরপ পরীক্ষা করিতেছিলাম।
মুরারি রঘুনাথ ছাড়িয়া রুষ্ণ ভজন করিবেন স্বীকার করিলেন, কিন্তু
পারিলেন না। শেষে আমার কাছে রঘুনাথ ভজন শিক্ষা করিলেন।"
তাহার পর প্রভু একটা অভুত কথা বলিলেন। প্রভু বলিতেছেন,
"আমরা এখানে ভক্তের গুণামুবাদ করিতেছি, কিন্তু ভক্তের যে ঠাকুর
শ্রীভগবান, তিনিও সেইরূপ মহাশয়—বন্ধু। ভক্ত সেবক, ঠাকুরকে
ছাড়েন না সত্য, আবার সেবক যদি দৈব ছর্বিবপাকে বিপথে যায়, তবে
ঠাকুরও তাহাকে চুলে ধরিয়া সৎপথে আনেন।" প্রভু বলিলেন,
"সনাতন, তুমি এখানে হরিদাসের সহিত রুষ্ণকথায় যাপন কর।
তোমরা ছইজনে রুষ্ণপ্রেমে প্রধান। রুষ্ণ তোমাদিগক্ষে অচিরাৎ রূপা
করিবেন।"

প্রভু! এই আবাদবাক্য তোমার শ্রীমুথ হইতে নির্গত হইরাছে, অতএব ভোমার যেন সে কথা মনে থাকে।

দনাতন হরিদাদের ওথানে থাকিলেন। গোবিন্দ প্রত্যহ উভয়ের
নিমিত্ত প্রদাদ আনয়ন করেন। সনাতন ভরে কোথাও যান না, কারণ
একে তিনি নীচজাতি (অর্থাৎ তাঁহার জাতি গিয়াছে), তারপর তিনি
কুঠগ্রন্ত। হরিদাদের স্থায় তিনিও শ্রীজগল্লাথ পর্যন্ত দর্শন করিতে যান
না, দ্র হইতে চক্র দেখিয়া প্রণাম করেন! সনাতনের মনে সকল
রহিয়াছে তিনি রথের চক্রে প্রাণ দিবেন। আবার প্রভু প্রত্যহ আদিয়া
তাঁহাকে দর্শন দেন, আর আলিন্ধন করেন, ইহাতে প্রভুর শ্রীঅকে দেই
ক্রেদ লাগিয়া যায়। ইহা সনাতন সহু করিতে পারেন না। কাজেই
শীঘ্র শীঘ্র প্রাণত্যাগ করিতে পারিলেই যেন অব্যাহতি পান, এইরপ
তাঁহার মনের ভাব হইল।

সনাতনের এরূপ মনের ভাব সর্বক্ত প্রভুর অবশ্র অগোচর নাই। তিনি এক দিবস আসিয়া বলিতেছেন, "সনাতন! একটা কথা বলিব, শুন। যদি দেহত্যাগ করিলে ক্লফকে পাওয়া যায়, তবে আমি এক মুহুর্ত্তে কোটীবার দেহ ত্যাগ করিতে পারি।" এই কথা শুনিয়া স্নাতন চমকিত হইলেন। প্রভু বলিতেছেন, "ধর্মেয় নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করা প্রকৃত ধর্মা নয়,—উহা তমোধর্মা। যে ব্যক্তি কোন কারণে স্বহুত্তে আপনার প্রাণত্যাগ করে, তাঁহার শ্রীক্লফে বিশ্বাস, ভক্তি কি প্রীতি অতি অর । সে তো নিতান্ত স্বার্থপর। সেরূপ ব্যক্তি মনে ভাবে বে, আপনাকে ছংখ দিয়া ক্লফের কুপা আহরণ করিবে। কিন্তু ক্লফ ত নির্ভুর নহেন। তবে কেহ-কেহ শ্রীক্লফের জন্ম প্রাণ দিতে চাহেন বটে, সে, তাঁহারা ক্লফের বিরহ সহু কমিতে পারেন না বলিয়া মরিতে চাহেন। কিন্তু সেরুপ লোক অতি-বিরল, আর তাঁহাদের নিয়মও অন্তর্মণ। বদি কেহ ক্লফ বিরহে মরিতে চাহেন, তবে ক্লফ অমনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, হইয়া তাঁহাকে মরিতে দেন না। কিন্তু গাঁহারা আপন

প্রাণ দিয়া ক্লঞ্চকে জন্ধ করিতে চাহেন, তাঁহারা ক্লফকে জন্দ করিতে পারেন না। অতএব সনাতন, তোমার আত্মহত্যারূপ এই কুবার্মা ছাড়, কীর্ত্তন ও জন্ধন কর, তবে শ্রীক্লফ পাইবে। শ্রীক্লফ-ভঙ্গনে জাতিবিচার নাই,—বরং যাহারা হীন-জাতি, তাদের ভঙ্গন স্থলভ হয়। বেহেতু যাহারা জাতিতে শ্রেষ্ঠ, তাহারা বড় অভিমানী, আর অভিমানিগণ শ্রীক্লফ-ভঙ্গনে অধিকারী নহে।"

প্রভুর শিক্ষাগুলি পাঠক মনে রাখিবেন। শুধু এই দেশে নয়, দর্ম-স্থানেই দেখা যায় যে, লোকের বিশ্বাস, আপনাকে তঃথ দিয়া খ্রীভগবানের কুপালাভ করা যায়। কিন্তু প্রভূ বলিতেছেন যে, শরীরের কষ্ট অল্ল-কথা, আপনার প্রাণ প্রান্ত দিয়াও এভগবানের কুপা লাভ করা যায় না, কাবণ তিনি মঙ্গলময় বন্ধু। তিনি নিষ্ঠুর নন ধে, তুমি কট প।ইলে তিনি সন্থট হইবেন। ইহাতে বুঝা ষাদ, শীভগবানের রূপালাভের নিমিত গতই কঠোর কর সে বিফল। প্রবোধানন সরস্বতী সন্মাসীদিগের মাননায়। এদেশে বিশ্বাস যে, সন্ম্যাসীর ক্রায় প্রধান-আশ্রয় আর নাই। কিন্ত প্রবোধাননের দ্বারা প্রভু জীবকে শিক্ষা দিলেন যে, সন্ন্যাস করিলে রুপা লাভ করা যায় না। প্রভূ নিজেও সর্কাদা বলিতেন যে "প্রেমই জীবের প্রয়োজন, সন্ম্যাস লইয়া আমি কিছু লাভ করি নাই। বেদনিধি ধর্মের দাস।" এদেশের প্রধান নৈয়ান্ত্রিক শ্রীবাস্থদেব সার্ব্বভৌম নিদ্রা হইতে উঠিয়াই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এরপ কাব্য করিতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতে প্রাণ গেলেও পারেন না। যথন সাধ্যভৌম প্রসাব প্রহণ করিলেন, তথন প্রভু আনন্দে তাঁহাকে লইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর বলিলেন,— **"ভূমি বেদবিধি ল**জ্মন করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলে, আজ তুমি প্রাকৃত কৃষ্ণনাস হইলে।" ইহাতে মনে হয় যে, স্মার্থ-ভট্টাচার্য্যের মত পালন করিলে মনকে বিধির অধীন করিয়া জড় করিয়া কেলে। অভএব এই বেদবিধিগুলি ব্যগতের অক্সান্থ ধর্মাহইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহার ভঙ্গন-সাধন পদ্ধতি বালক রন্ধ সকলেই বৃঝিতে পারেন।

প্রভুর কথা শুনিয়া স্নাতন চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন, "আমারু সংকল প্রভুর গোচর হইয়াছে। আবার আমার সংকল, প্রভুর অভিমত নহে। প্রভুর ইচ্ছা নহে যে, আমি প্রাণত্যাগ করি। প্রভুর আমার উপর এত স্বেষ্ট কেন ?" এই সকল কথা মনে উদয় হওয়ায় তিনি দ্রবীভূত হইলেন, হইয়া প্রভূর চরণে পড়িলেন, পড়িয়া বলিতেছেন, "প্রভূ, তুমি অন্তর্গামী ভগবান, রূপালু, সর্বজীবের প্রাণ, আমাকে মরিতে দিবে না। কিন্তু প্রভু, তুমি আমাকে বাঁচাইতে চাও কেন? আমার স্থায় ছারের দারা তোমার কি লাভ হইবে?" প্রভুও তথন দ্রবীভূত হইলেন। কারণ তিনি কাহার চক্ষে জল দেখিতে পারেন না। প্রভু বলিলেন, "সনাতন বল কি ? তোমার দারা **আমা**র কোন কার্য্য হউক আর না হউক, সে আমার বিচারের বিষয়। তোমার তাহাতে কোন কথা কহিবার অধিকার নাই। তুমি তোমার এই দেহ আমাকে দিয়াছ, ইহা আমার, তোমার ইহাতে কোন অধিকার নাই। তুমি পরের দ্রুরা নষ্ট করিতে চাও, এ তোমার কি বিচার?" একট থামিয়া প্রভ আবার বলিতেছেন, "তোমার দেহকে তুমি ছার বল, কিন্তু আমি ঐ দেহ ছারা অনেক কার্য্য সাধন করিব। বুন্দাবন ও মথুরা ঐক্ষের লীলা-স্থান। সেখানে জাবের মঙ্গলের নিমিত্ত উপযুক্ত ভক্তের প্রয়োজন। তোমাকে সেখানে রাথিব। তুমি বলিতেছ, তোমর দেহ কি কাজে আদিবে? তোমার ঐদেহ দারা কোটা কোটা জীব উদ্ধার পাইবে। তাহার পর হরিদাসকে বলিতেছেন, "হরিদাস, অক্সায় দেখ; সনাতন তাঁহার দেহটী আমাকে দান করিয়াছেন, এখন উহা নষ্ট করিতে চান। জীবের মঙ্গলের জ্ঞস্থ ঐ দেহ ছারা আমি নানা কার্য্য সাধন করিব, তাহাই তিনি

ন্ধতি নিপ্রাঞ্জনীয় বলিয়া কেলিয়া দিতে চা'ন, ইহা কিরূপে সঞ্ করিব ?"

সনাতন তথন গদগদ হইয়া বলিলেন, "প্রভু, ভোমার হাদয় আমরা
কিছু জানি না। তুমি ষাহাকে যেরপ নাচাও, দে সেইরপ নাচে। যদি
তোমার এরপ ইচ্ছা হইয়া থাকে যে, এই ছার-দেহ দ্বারা কোন কার্য্য
করিবে তবে তাহাই হউক। আমার উহাতে কথা কি?" কিছু প্রভু
ইহাতেও সম্পূর্ণ আশাসিত হইলেন না। তিনি সনাতনের হাত ধরিয়া
সাঞ্রংলাচনে বলিলেন, "বল সনাতন, আমার মাথার দিবা, তুমি ভোমার
দেহ নই করিবে না?" সনাতনও তথন অঝোর-নয়নে ঝুরিতেছেন।
তিনি সম্মত হইয়া বলিলেন, "প্রভু, তোমার যে আজ্ঞা তাহাই পালন
করিব।" প্রভু ইহাতে মহা আনন্দিত হইলেন। হরিদাস বলিলেন,
"প্রভু, তুমি মনে কি কর, তাহা আমরা ক্ষুদ্র জীব কিরপে বুঝিব ?
ইহারা কয়েক লাতা কোথায় ছিল, কি ছিল ? ইহাদিগকে আনয়ন
করিবে। এখন বলিতেছ, ইহাদিগের দ্বারা অতি মহৎ কার্য্য সাধন
করিবে। তোমার এভঙ্গী আমরা কিরপে বুঝিব ?

সনাতন বৈশাথ মাসে আসিয়াছেন, প্রভুর সঙ্গে আছেন, নিতি নিতি তাঁহার ভক্তি ও প্রেম বাড়িতেছে। প্রভুর সহিত দিনের মধ্যে একবার মাত্র দেগা হয়, আর প্রভু প্রত্যহই তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, আর প্রভ্যহই প্রভুর প্রীক্ষকে ক্লেদ লাগিয়া যায়। ক্রমে ক্লৈষ্ঠ মাস আসিল, গৌড়ীয় ভক্তগণ শটীমাতার আজ্ঞা লইয়া প্রভুকে দর্শন নিমিত্ত নীলাচলে আসিলেন। অত্যান্ত বারের হায় প্রভাহ মহোৎসব হইতে লাগিল। একদিন যমেশ্রর টোটায় মহোৎসব হইল। প্রভু সেথানে সনাতনকে না দেখিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। জাষ্ঠ মাসের রৌদ্র, তাহাতে বেলা হই প্রহরের অধিক, স্থাতেক্ষে সকলে শ্রিয়মান। সনাতন

প্রভর আহ্বান জানিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। তথন জাঁহাকে প্রসাদ দেওয়া হইল, এবং তিনি প্রসাদ পাইয়া প্রভুর নিকটে আসিলেন। প্রভু জিজ্ঞান! করিলেন, "কোন পথে আসিলে?" তিনি বলিলেন, "মুদ্র পথে।" প্রভু বলিলেন, "দেকি! সমুস্তপথ বালুকাময়, সে পথে এ রৌদ্রে চলাফেরা যায় না। পায়ে নিশ্চয় ত্রণ হইয়াছে। তুমি কেন মন্দিবের শীতল-পথে আসিলে না ?" সনাতন বলিলেন, "কই আমি তো কোন কট্ট পাই নাই! প্রকৃত কথা এই বে, প্রভূ ডাকিতেছেন, এই আনন্দে তপ্ত-বালুকায় পায়ে যে ত্রণ হইরাছে তাহা স্নাতন জানিতেও পারেন নাই। স্নাতন বলিলেন, "মন্দির-পথে আসিতে আমার সাহস হইল না, কারণ আমি নীচ, কি জানি হয়তো কাহাকে স্পর্শ করিব, করিয়া অপরাধী হইব।" প্রভূ ইহাতে গদগদ হুইয়া বলিলেন, "তুমি যে ইহা করিবে তাহা জ্ঞানি। তুমি তোমার স্পর্শদানে ভুবন পবিত্র করিতে পার। তোমার যদি এরপ দৈক্ত না হইবে তবে তোমার এরপ শক্তি কিরপে হইবে ? আমি এরপ দৈন্ত চিরদিন বড় ভালবাসি। তাহার পরে, যে প্রকৃত মহান্, তাহার যে দৈও দে আবো মধুর। ভক্তগণকে তোমার চরিত্র দেথাইবার নিমিত্ত আমি তোমাকে এই তুইপ্রহর বেলায় ডাকিয়াছিলাম। এরূপ সময়ে সমুদ্র-পথে কেহ ইচ্ছাপূর্বক আদে না। কিন্তু তুমি আসিবে তাহা জানিতাম।" ইহাই বলিয়া প্রভু সেই শত শত লোকের সম্মুথে তাঁহাকে ধরিয়া আলিক্সন করিলেন। আর ইহাও সকলে দেখিলেন যে, সনাতনের অক্সের ক্লেদ প্রভুর অক্সে লাগিয়া গেল।

সনাতন যবিও দিন বিন প্রেম ও ভক্তিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, তব্ তাঁহার মনে হুইটি ক্ষোভ রহিয়া গেল। তিনি ব্যাধিগ্রন্থ; তিনি যে মহাপাপী তাহার সাক্ষী তাঁহার এই রোগ, স্থতরাং তাঁহার

হারা জগতে কি উপকার হইবার সম্ভাবনা ? লোকে তাঁহাকে মানবে কেন? বরং কুষ্ঠগ্রস্থ বলিয়া সকলে ঘুণা করিয়া নিকটেও আসিবে না। যে ব্যক্তি মহাপাপী ও সেই নিমিত্ত শ্রীভগবানের দণ্ড পাইয়াছে, তাহার নিকট লোক ভক্তি কেন শিথিবে ? তাহাকে লোকে কেন ভক্তি করিবে ? তাহার পর, প্রভ তাঁহাকে প্রত্যহ আলিঙ্গন করেন, সেই তাঁহার মহাতঃখ। পাছে কেহ তাঁহাকে স্পার্শ করে, এই ভয়ে তিনি রাজপথে গমন করেন না। প্রভু তাহাকে স্বয়ং বুকে করিয়া গাঢ় আলিঙ্কন করেন. তাঁহার ইহা কিরুপে সহু হইবে ? ইহাও হইতে পারে যে, প্রভু সনাতনকে আলিক্ষন করিয়া অঙ্গ ক্লেদময় করিতেন, ইহাও তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে কাহারও কাহারও ক্লেশের কারণ হইত। প্রভুর খ্রীঅঙ্গে যে স্নাতনের কণ্ডুরস লাগে, ইহা যে ভক্ত দেখিতেন তাঁহারই মনে অবশ্র ক্ষোভ **इहें । অবশু স্নাতনের ইহাতে কোন অপরাধ ছিল না। যেহেত** প্রভু তাঁহাকে জার করে আলিঙ্গন করিতেন। তবু সনাতন আপনাকে ভক্তগণের নিকট অপরাধী ভাবিয়া সর্বাদা কুষ্ঠিত থাকিতেন। প্রভ অক্যান্য সময় সনাতনকে গোপনে আলিঙ্গন করিতেন, কিন্তু সেদিন সর্বাভক্ত সমীপে আলিঙ্গন করিলেন। পর্বে সনাতন মরিতে চাহিয়াছিলেন. এখন ব্রিয়াছেন, তাহা ২ইবে না। কারণ সে কার্যটা পাপ, আর ইহাতে প্রভুর ইচ্ছা নাই। তবে কি করিবেন? অতএব শীঘ্র শীঘ্র শ্রীবুন্দাবনে গমন করাই কর্ত্তব্য, ইহাই স্থির করিলেন। সেই নিমিত্ত স্মাত্ম একদিবস জগদাননকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! এখানে চঃধ গণ্ডাইতে আসিলাম; ভাবিলাম রথের চাকায় প্রাণ দিব, কিছ ভাহা হইল না, প্রভু তাহা করিতে দিলেন না। প্রভু আমাকে বল ছারা আলিঙ্কন করেন। কত নিষেধ করি, কোন মতে শুনেন না, আমার -গাতের ক্রেন তাঁহার অঙ্গে লাগে, ইহা আমার কি কাহার সম্ভাহয়?

কিন্তু করি কি, প্রভূ স্বেচ্ছাময়। এখন আমাকে পরামর্শ বল, আমি কি করিব ?"

জগদানন্দ, প্রভূ ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। ভাল মাতুষ, বৃদ্ধি তত স্ক্রা নহে। সনাতনের ক্লেদ যে প্রভুর অঙ্গে লাগে, ইহাও তাঁহার ভাল লাগে না। তাই উপদেশ করিতেছেন, "সনাতন, তুমি ঠিক বুৰিয়াছ, তোমার এথানে আর থাকা উচিত নয়। প্রভু তোমার রোষ্টিকে বন্দাবন দিয়াছেন, অতএব তুমি এই রথযাত্রা দেখিয়া বুন্দাবনে চলিয়া যাও।" সনাতন বলিলেন, "এই বেশ যুক্তি, তাহাই আমার করা উচিত।" জগদানন্দের সঙ্গে আলাপে সনাতন স্পষ্ট বুঝিলেন হে তাঁহাকে যে প্রভু আলিম্বন করেন, ইহা অন্ততঃ কোন কোন ভক্তের স্থুখকর নহে। ইহাতে তিনি শীঘ্র নীলাচল ত্যাগ করিবার সংকল্প দঢ করিলেন: আর ইহাও সংকল্প করিলেন যে, প্রভৃকে আর তাঁহাকে আনিঙ্গন করিতে দিবেন না। জগদানন্দের সহিত এই কথাবার্ত্তা হইবার পরে প্রভু আসিলেন। সনাতন আর প্রভুর নিকটে গমন করিলেন না, দুর হইতে প্রণাম করিলেন। প্রভু ডাকিতেছেন, "স্নাতন, নিকটে এস।" স্নাতন বলিতেছেন, "নিকটে আর না, এখান হইতেই ভান।" প্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্ম অগ্রবর্ত্তী হইলেন. আর সনাতন পশ্চাতে হটিতে লাগিলেন; প্রভ মহা বিপদে পড়িলেন। কিন্তু প্রভুর সহিত সনাতন পারিবেন কেন? তিনি সনাতনকে তাড়াইয়া ধরিলেন, ধরিয়া বলহারা হাদয়ে আনিলেন এবং গাঢ় আলিঙ্কন করিলেন। তাহার পরে হরিদাসকে ও স্নাত্নকে লইয়া পিডায় ৰণিলেন! প্ৰভু পাৰ্ষদগণ্যহ আসিয়া সনাতনের সহিত মিলিত হইলে, তথন হরিদাস ্থি সনাতন পিড়ার নীচে, আর প্রভুর স্তৃতি ভক্তগণ পিড়ার উপরে বসিতেন। কিন্তু সেখানে অন্ত কেহ

নাই, কাজেই মর্যাদা রাধার প্রশ্নোজন নাই; তাই ভিনজনে একত্রে বসলেন।

এ কিরূপ শ্রবণ করুন। বহিরক্ষ সম্মুথে স্থী স্বামীকে সমীহ করেন, স্বামীর অতি-নিকটে গমন করেন না নির্জ্জনে শ্যনাগারে তাঁহার সে ভাব কিছুই থাকে না। তাই শ্রীভগবানের সঙ্গে এক সম্বন্ধ, আর ভক্তের সঙ্গে অন্ত সম্বন্ধ। ভক্ত সম্মান চান, থেছেতু তিনি জীব। শ্রীভগবানের সম্মানের প্রয়োজন কি? তিনি না অনস্কগুণে প্রকাণ্ড? তিনি চান ভালবাসা। যদি স্থী স্বামীর কোলে বসিয়া থাকেন, আর সেথানে কোন বহিরক্ষ লোক আইসে, তবে তিনি লজ্জা পাইয়া দ্বে যান। সেইরূপ যথন শ্রীভগবান হরিদাস ও সনাতনকে লইয়া পিঁড়ার উপর একত্র বসিয়া ইউগোষ্টি করিতেছিলেন, তথন যদি কোন ভক্ত সেথানে যাইতেন, তবে হয়তো হরিদাস ও সনাতন তথন পিড়ার নীচে যাইতেন। শ্রীভগবান নিজজন হদয়ের ধন। শ্রীভগবান স্রী ও স্বামী হইতেও অন্তরক্ষ। আর এই জ্ঞান কথায় ও কার্য্যে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রভু জগতে আবিভূর্ত হয়েন॥

সনাতন তথন স্কাতরে মনের সম্দায় কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "আমি আমার হিত দেখিতেছিনা। আসিলাম উদ্ধারের নিমিত্ত, কিন্তু আমার পদে-পদে অপরাধ হইতেছে। একে আমি নানা প্রকারে নীচ, আমাকে কেহ বে স্পর্ল করে তাহার যোগ্য আমি নই, তাহাতে আবার আমার অকে কুঠ। কোথা আমি জীবগণ হইতে দ্রে থাকিব, না আমি তোমা কর্তৃক আলিন্ধিত হইতেছি! লোকে তোমার শ্রীপাদপদ্মে তুলসী চন্দন দিয়া পূজা করে, কিন্তু আমার অক্ষেপ্ত হুর্গন্ধমন্ত্র ক্লেদ তোমার অকে লাগে। ভক্তগণ ইহাতে অবশ্য ক্লেদ পাইবেন। পাইবারই কথা। আবার আমারও কি ইহা ভাল লাগে

বে, আমার অঙ্গের ক্লেম্ব তোমার শ্রীক্ষকে লাগিবে? কিন্তু কি করি? তুমি পতিতপাবন, পরম-দয়াল, চন্দন-বিষ্ঠায় তোমার সমান দৃষ্টি, তুমি ঘুণা না করিয়া আমাকে আলিকন কর। প্রভু, তোমার হৃদয আমি একটু বুঝি। তুমি যে এইরূপ হর্গদ্ধ ক্লেদ পর্যান্ত অব্দে মাখিতে কুষ্ঠিত হও না, তাহার কারণ এই যে, এরপ না করিলে পাছে আমি মনে ক্লেশ পাই। কিন্তু প্রভু, স্বরূপ বলিতেছি, তুমি যে আমাকে স্পর্শ কর ইহাতে আমি মর্মান্তিক ব্যথা পাই। তুমি যদি আমাকে আলিকন কি স্পর্শ না কর, তাহা হইলেই আমার স্থথ। তুমি আমাকে মরিতে দিবে না, তোমার সে আজ্ঞা পালন করিব। এখন তুমি আমাকে বিদায় দাও। তুমি আমাকে বুন্দাবনে যাইতে বলিয়াছ, আমি সেইথানে याहे. जात व करमकानन बाँहि, म्प्रेशानरे यापन कति। এ विषय আমি পণ্ডিত জগদানদের নিকট পরামর্শ চাহিয়াছিলাম। তিনিও বলিলেন যে, আমার এস্থান শীঘ্র ত্যাগ করিয়া বুন্দাবন গমন করাই কর্ত্তব্য।" সনাতনের কথা শুনিয়া, প্রভু প্রথমে জগদানন্দের প্রতি উগ্র হইয়া বলিলেন, "বটে! তাহার এত বড় স্পদ্ধা হইয়াছে যে তোমাকে উপদেশ দের? দেকি তাহার নিজের মূল্য জানে না? কি ব্যবহারে, কি পরামর্শে, তুমি তার গুরুর তুল্য।"

দানাতনের মনে পূর্ব হইতে ক্ষোভ রহিয়াছে। সে ক্ষোভের কারণ পূর্বে বলিয়াছি। তিনি প্রভুর এই গৌরবজনক কথা শুনিয়া কোমল হইলেন না, বরং ব্যথা পাইলেন। তথন প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "আজ আমি কে তাহা জানিলাম, আর পণ্ডিড জগনানন্দের সৌভাগ্যও জানিলাম। প্রভু, তুমি আমাকে ভিন্ন ভাব, তাই আমাকে সন্মান ও শুতি কর; আর পণ্ডিড তোমার নিজ-জন ভাই তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর। আমারও এ বড় গুর্ভাগ্য বে,

আজও আমাকে তোমার আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান হইল না ? কিছু করি কি, তুমি স্বতন্ত্র ভগবান !"

যদিও আমার সরল-প্রভুকে এ কথা বলা স্নাতনের পক্ষে অক্সায়। কারণ প্রভূ যে তাঁহাকে স্তৃতি করিয়াছিলেন, সে তিনি বহিরক্ষ বলিয়া নম্ব, প্রকৃতই স্থতির উপযুক্ত বলিয়া। তবু কিন্তু রাজমন্ত্রীর বাগ জালে সরল-প্রভু একটু অপ্রতিভ হইলেন। তথন তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, "সনাতন, তুমি আমার প্রতি অস্তায় দোষারোপ করিতেছ। আমি যে তোমাকে স্থতি করি, সে তুমি বহিরঙ্গ বলিয়া নহে, তোমার গুণে তোমাকে স্থতি করায়। জগদানন আমার নিকট তোমা অপেক্ষা প্রিয় নহে। কোথায় তুমি, আর কোথায় জগদানন্দ। তুমি শান্ত্রে ও সাধনে সর্বাংশে প্রবীণ, আর সে বালক। তুমি আমার উপদেষ্টা, কত সময় উপদেশ দিয়াছ, আর উহা আমি পালন করিয়াছি। সেই বালক তোমাকে উপদেশ দিতে চাহে, ইহা আমি কিরূপে সহা করি ? মর্য্যাদা লজ্যন আমি সহা করিতে পারি না। তার পরে, সনাতন! তোমার দেহ তুমি বিভৎস জ্ঞান কর, কিছ সরল কথা শুনিবে? আমার কাছে ভোমার দেহ অমৃত সমান লাগে। তুমি বল, ভোমার গাতে তুর্গন্ধ, কিন্তু কই আমার কাছে তাহাতো বোধ হয় না? আমার নাদিকায় তোমার গাতের গন্ধ যেন চন্দনের গন্ধ বলিয়া বোধ হয়।" এ কথা ঠিক। যে দিন প্রভ সনাতনকে প্রথম আলিঙ্গন করেন, সেই দিন সেই মুহুর্ত্তে সনাতনের অঙ্গের তুর্গন্ধ তুরীক্বত হইয়া স্থগন্ধের স্থাষ্ট হয়। কিন্তু সনাতন তাহা জানিতে পারেন নাই। অন্ত সকলে উহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তারপর প্রভু বলিতেছেন, "সনাতন! তোমার দেহ তুমি অতি ঘুণার দ্রব্য বলিয়া ভাব, কিন্তু প্রাকৃত তাহা নহে, উহা অপ্রাক্ষত। ওরপ পবিত্র-দেহে মনদ স্পর্শ করিতে পারে না। আমি সন্ধানী, আমার এখন বিষ্ঠা ও চন্দনে সমান দৃষ্টি হওয়া উচিত। আমি কিরপে তোমার দেহকে ঘুণা করিব? তোমার দেহকে ঘুণা করিলে আমি রুক্তের স্থানে অপরাধী হইব ." সনাতন তথন একটু কোমল হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু তাহা নয়। তুমি যত কিছু বলিতেছ এ সমুদার বাহ্য প্রতারণা; উহা আমি মানিব না। তুমি যে আমাকে ঘুণা না করিয়া গ্রহণ করিয়াছ তাহার কারণ এই যে, তুমি দীনদয়াল। তোমার কার্য আমার হুয়ার অধমকে রুপা করা, আর তোমার ঠারুরালী আমার হুয়ার পতিত লইয়া।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "যদি স্বরুপ কথা শুনিতে চাও, তবে বলিতেছি। আমি আমাকে তোমাদের লালকরূপ অভিমান করিয়া থাকি,—যেন আমি তোমাদের মাতা। এমত স্থলে মাতা কি সন্তানের কোন মন্দ কাজ মন্দ বলিয়া দেখে? সন্তানের লালা প্রভৃতি মাতার সর্বান্ধে লাগে, তাহাতে কি তাঁহার হুঃথ কি ঘুণা হয়? বরং মহা স্থথ হয়।"

হরিদাস বলিতেছেন, "সে বাহাইউক, প্রভু তোমার গভার-ফ্রন্থ আমরা কিছুই বুঝি না। কাহাকে, কি নিমিন্ত, কিরূপ রূপা কর, তাহা আমাদের বুজির অতীত! বাস্থদেব তোমার অপরিচিত, অপিচ তাহার গাত্তে যে কুষ্ঠ তাহা অতি ভয়ঙ্কর। তাইার গলংকুষ্ঠে তাহার অঙ্গ কীড়ামর হইয়াছিল। তাহাকে একবার মাত্র দর্শন দিয়া ও আলিঙ্গন করিয়া পরমস্থলের করিলে। অধ্যুচ সনাতন তোমার"—ইহা বলিয়া হরিদাস নীরব হইলেন।

হরিদাস ভঙ্গীতে এত দিনে তাঁহার মনের ভাব বলিলেন। প্রভূ স্বয়ং ভগবান, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। সনাতন তাঁহার প্রিয়, এমন কি সনাতনের দেহ তাঁহার নিজের, ইহা বারবার বলিয়াছেন। স্থারো বলিয়াছেন, উহার হারা তিনি অনেক কার্য করিবেন। সে দেহ তিনি অনায়াসে ভাল করিলেই পারেন, অপচ ইহা করেন না কেন? এই সকল কথা হরিদাস পূর্বেমনে মনে ভাবিতেন, এখন সাহস করিয়া প্রকারান্তরে প্রভূকে উহা জানাইলেন। হরিদাস যদিচ একথা বলিলেন। কিন্তু সনাতন আপনার পীড়ার আরোগ্য সম্বন্ধে কোন কথা ভাবে কি ভঙ্গীতে এ প্রয়ম্ভ একবারও প্রভুকে বলেন নাই। তুমি আমি এই কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলে, শ্রীভগবানকে সম্মুখে পাইলে প্রথমেই বলিতাম, ্পভূ, আগে আমার রোগটি আরাম করিয়া দাও, পরে আর কথা।" বথন হরিদাস স্পষ্টাক্ষরে প্রভুর নিকট সনাতনের নিমিত্ত বলিলেন, তথন প্রভু উহা মোটে বুঝিলেন কি না, তাহা জানা গেল না। অর্থাৎ বাস্থদেব বলিয়া কোন এক অপরিচিত ব্যক্তির গলংকুষ্ঠ ছিল এবং তাগকে তিনি আলিম্বন মাত্র আরোগ্য করিয়াছিলেন: অথচ পরিচিত সনাতনকে সেরূপ রূপা করেন নাই,—এ সমুদায় কথা তিনি যে ব্ৰিয়াছেন কি শুনিয়াছেন, তাহা সনাতন কি হ্রিদাসকে ব্রিতে দিলেন না। তিনি পূর্ববিগর কথা লইয়া বলিলেন, "ভক্তের দেহ অপ্রাক্তত, উহাতে মন্দ স্পর্শ করিতে পারে না।" তারপর বলিলেন, "সনাতনের দেহে এই যে বাাধি উহা দারা শ্রীক্লফ আমাকে পরীক্ষা করিলেন। কারণ যদি আমি এই ব্যাধি দেখিয়া ঘূণা করিতাম, তবে শ্রীক্রফের স্থানে অপরাধী হইতাম।" তারপর সনাতনকে বলিলেন, "তুমি তুঃখ করিও না। আমি যে তোমাকে আলিঙ্গন করি, তাহার কারণ এই যে, উহাতে আমি বড় হ্রথ পাইয়া থাকি। এবংসর তুমি আমার এথানে থাকো। বংসরাস্তে তোমাকে বুন্দাবন পাঠাইব।" "এত বলি পুন তারে কৈন আলিকন। কণ্ড গেল অক হৈল স্বর্থের সম।"-চরিতামৃত।

এখন আপনারা বিচার করুন, প্রভূ কেন কয়েক মাস সনাতনকে এরপ তঃথ দিলেন? তিনিতো দর্শনমাত্র তাঁহাকে আরাম করিতে পারিতেন ? সনাতনের মনে যেটুকু ছংখ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। তাঁহার ব্যাধি হয়েছে বেশ, তিনি মহাপাপী অবশু তাহার উপবৃক্ত দণ্ড পাইয়াছেন। কিন্তু প্রভূ তাঁহাকে মরিতে দিবেন না, অথচ ব্যাধি আরাম করিবেন না। অধিকন্তু, প্রভূ তাঁহাকে সর্বর্মমক্ষে মহাসম্মান করিবেন; এমন কি. তাঁহার অঙ্গের ক্লেদ লক্ষ্য না করিয়া আলিঙ্গন পর্যান্ত করিবেন,—ইহাতে ভক্তগণ প্রভূকে কিছুই না বলিয়া, নিরপরাধ সনাতনকে নিন্দা করেন। কাজেই সনাতন সঙ্কল্ল করিলেন, এখানে তিনি থাকিবেন না, শীঘ্র বৃন্দাবনে যাইবেন। তাঁহার মনে এ ছঃখ উদয় না হইলে তিনি প্রভূকে ছাড়িয়া ওরূপ করিয়া বৃন্দাবনে যাইতে চাহিতেন না। তবে তিনি কথনও মুথে বলেন নাই যে, "প্রভু, আমার ব্যাধিটী ভাল করিয়া দাও।"

প্রভু সনাতনের দারা জীবকে অনেকগুলি উপদেশ শিক্ষা দিলেন। প্রথম দেখাইলেন, কুকর্ম করিলে ফল ভোগ করিতে হয়। তারপর দেখাইলেন যে, ভক্ত কথন নীচ হইতে পারেন না, তাঁহার অঙ্গে যদি কুষ্ঠও হয়, তব্ও তিনি পূজার পাত্র। প্রভু যেমন করিয়া সনাতনকে আলিঙ্গন করিতেন, তুমি আমি কি দেগুপ ভাবে কোন ব্যাধিগ্রস্থ ভক্তকে করিতে পারি? তৃতীয় দেখাইলেন যে, যদিও তিনি সনাতনকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন, তবু তাহাতে সনাতনের দৈগ্য হ্রাস না হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছিল। চতুর্থ দেখাইলেন যে, যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা জানেন যে শ্রীভগবান জীবের মঙ্গলময় পিতা। তাঁহার নিকট কোন বিষয় চাহিতে নাই, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। তাই সনাতন, স্বয়ং শ্রীভগবানকে সম্মুখে পাইয়া, একদিনও প্রভুর নিকট আপনার রোগের কথা বলেন নাই। এই সমূলায় দেখাইবার নিমিত্ত প্রভু সনাতনকে দর্শন মাত্র আরোগ্য করেন নাই। সনাতনের আর এখন কোন কট নাই,

এখন আর প্রভ্র সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইতে ইচ্ছা নাই। কিছা প্রভ্র গণের নিজ্ঞ স্থুখ অনুসন্ধানের অনুমতি নাই। বৃন্দাবনে যাও যাইয়া জীব উদ্ধার কর, আপনার আরামের নিমিন্ত এখানে থাকিবে না,—ইহাই প্রভ্রের আজ্ঞা। সনাতন আর কিছুকাল থাকিয়া বৃন্দাবনে চলিলেন,—কোন পথে, না, যে পথে প্রভ্ গিয়াছিলেন। সেই পথের ও যেখানে তিনি যে লীলা করিয়াছেন তাহার বিবরণ প্রভ্রের সঙ্গী বলভদ্রের নিকট লিখিয়া লইলেন। বিদায়ের সময় হহলে, প্রভ্ ও সনাতন রোদন করিতে লাগিলেন। যথা—"তুই জনের বিছেদে দশা না যায় বর্ণনা।"

এই বিচ্ছেদে প্রাণ বিকল হইয়াছে,—তবু প্রভুর ক্ষমতা নাই যে সনাতনকে রাথেন, আর সনাতনেরও ক্ষমতা নাই যে থাকেন। কাবণ তাহা হইলে জীবের উদ্ধার হয় না। অতএব গৌরভক্তের কর্ত্তন্য জীবের স্থ বর্দ্ধনের নিমিত্ত জীবন যাপন করা। সনাতন বৃল্পাবনে যাইবার পর শ্রীরূপ, গৌড় হইতে সেখানে আসিলেন। তাহার অনেক পরে তাঁহাদের কনিষ্ঠ অনুপমের পুত্র শ্রীজীব, যাহাকে তাঁহারা রাজপাটে রাখিয়াছিলেন, আর দেশে থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল. এবং তিনিও বৃল্পাবনে দৌড়িলেন। পূর্কে সনাতন, সনাতনের পরে রূপ, রূপের পর জীব বৃল্পাবনের কর্ত্তা হইলেন। এই গোষ্টি বৃল্পাবন পুনক্ষমার করিলেন,—যে বৃল্পাবন কেবল ভঙ্গলময় ছিল, যেগানে প্রভুর চর, লোকনাথ ও ভূগর্জ, প্রথমে যাইয়া, কোথা রাসস্থলী খুজিয়া পান নাই, সে স্থল ক্রমে সাধুময় হইল। ইহার এক একজন সাধু ভূবন পবিত্র করিতে সক্ষম।

এই তিন গোস্বামীর কার্য্য বর্ণনা করিয়া ইচিরিতামৃত-গ্রন্থকার যাহা। লিখিয়াচেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। যথাঃ— "হই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাদ কৈল। প্রভুর যে আজ্ঞা ছঁছে সব নির্বাহিল॥
নানাশার আনি লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধারিল। বৃন্দাবনে কৃষ্ণদেবা প্রকাশ করিলা॥
সনাতন গ্রন্থ কৈল ভগবতামৃতে। ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে॥
সিদ্ধান্তদার গ্রন্থ কৈল দশম টিপ্পনি। কৃষ্ণলীলা প্রেমরম যাহা হৈতে জানি॥
হরিভক্তিবিলাস কৈল বৈষ্ণব আচার। বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাহা পাইয়ে পার॥
আর যত গ্রন্থ কৈল কে করে গণন। মননগোপাল গোবিন্দের-সেবা প্রকাশন॥
রপগোসাই কৈল রসাত্তসিদ্ধুসার। কৃষ্ণভক্তি-রসের যাহা পাইয়ে নিস্তার॥
উজ্জননীলমণি নাম গ্রন্থ আর। কৃষ্ণভক্তি-রসের যাহা পাইয়ে পার॥
দানকেলিকৌমৃদি আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল। সে সব গ্রন্থে ব্রন্থের রস বিচারিল॥
ভার লঘু ভাতা শ্রাব্রন্থ অনুপম। তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীব নাম॥
সর্বব্রাগি তিঁহ পাছে আইলা বৃন্দাবন। তিঁহ ভক্তিশান্ত্র বহু কৈল প্রচরাণ॥
ভগবতসন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থ সার। ভাগবত সিদ্ধান্তের তাহে পাই পার॥
গোপালচম্পু নাম আর গ্রন্থ কৈল? ব্রন্ধপ্রেম-লালারস সার দেখাইল॥
ঘটসন্দর্ভ কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব প্রকাশিল। চারি লক্ষ গ্রন্থ হুহে বিস্তার করিল॥

শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ তুই ভাই কাছা ও করা সম্বল করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। সেথানে যাইয়া দেখেন যে, বৃন্দাবনে স্থান ব্যতীত আর কিছু নাই। মুসলমান-দস্তার উৎপাতে এই পবিত্র-স্থান উজাড় হইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোক মাত্র নাই, কোন দেবালয় নাই, তার্থস্থানের কোন চিহ্ন নাই। থাকিবার মধ্যে আছে কেবল অসভা বনবাসিগণ, যাহাদের বিভা-বৃদ্ধি, ধন-ধর্ম কিছুই নাই। এই উজাড়-বৃন্দবন উদ্ধার করা প্রভুব আজ্ঞা। সেই আজ্ঞা পালন করেন এরূপ ধন-জন কিছুই তাঁহানের নাই! ছিল কেবল প্রভুদত্ত-শক্তি। ইহাই ধন-জন হইতে তাঁহাদের অধিক সহায়তা করিল। তাঁহাদের বৈরাগ্য এরূপ যে, পাছে মায়ায় আরক্ধ হন, তাই তুই ভাই এক স্থানে থাকিতেন না; এক বৃক্ষতলে তুই

রাত্রি বাস করিতেন না, পাছে—দে বুক্ষের উপর মমতা হয়। শীতে-বৃষ্টিতে বৃক্ষতলে বাস; উপবাস করেন, তবু ভিক্ষা করিতে যান না। কিন্তু গাঁতার শ্লোকে শ্রীক্লফ কি বলিয়াছেন তাহা তো জানেন? তিনি বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি আমার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, আমি তাহার অন্ন আপন ক্ষরে করিয়। বহিন্না লইয়া যাই।" অর্জুন মিশ্র পাকামী করিরা এই শ্লোক কাটিয়া ছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, "মামি বহিয়া লইয়া যাইব" এ কথা **কথনো হই**তে পারে না। রু**ফ** আপুনি তাঁহার সুকুমার স্কন্ধে ক্রিয়া অন্ন বহিয়া লইয়া ঘাইবেন, ইহা কি ভাল কথা? ভক্ত একথা কিন্নপে লিখিবে? ভাই ভক্তপ্ৰবর ভৰ্জুন মিশ্ৰ ঐ শ্লোক কাটিয়া লিখিলেন, "আমি বহাইয়া লইয়া যাই।" শিক্ষণ বলিলেন, "বটে.? তুমি বুঝি আমার পদ বাড়াইলে? আমার এমন ভক্ত, যে আমার উপর নির্ভর করিয়া উপবাস করে, আমি তাহার নিমিত্ত অন্ন লইয়া যাই, ইহাতে যে স্থুখ তাহা অন্তকে দিয়া আমি কেন বঞ্চিত হইব ? ইহাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনমিশ্রকে দণ্ড করিয়াছিলেন। শ্রীক্ষান্তর এই স্বভাব। সেখানে রূপসনাতন কেন অনাহারে থাকিবেন ?

তুই ভাই ছেঁড়! কাছা স্কন্ধে করিয়া সেই জন্মলে গমন করিলেন।
ক্রমে তুই এক জন করিয়া লোক আসিতে লাগিল। ক্রমে উদিত
দিবাকরের স্থায় তাঁহাদের তেজ প্রকাশ হইতে লাগিল। পরিশেষে
স্বাং সমাট আক্বর তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে আসিলেন। আক্বর
শুধু যে আগমন করিলেন তাহা নর,—ভারতবর্ষের সেই দের্দিওপ্রতাপান্থিত সমাট তাঁহাদের চরণে শরণ লইলেন। আক্বর ধন দিতে
চাহিলেন। সনাতন বলিলেন, "আমরা ক্রম্ণের দাস, আমাদের ধনের
অভাব কি?" অমনি আক্বর দর্শন করিলেন যে, সমগ্র শ্রীনৃন্দাবন
রম্বমাণিক্য-থচিত! তথন তিনি গদগদ ভাবে বলিলেন,—অপরাধ

হইয়াছে, ক্ষমা করুন। আমি সামান্ত রাজা, যিনি রাজার রাজা তিনি তোমাদের অধীন।"

যথন এই ছই ভিকুক বুন্দাবনে গমন করিলেন, তথন সেই জঙ্গল-ময় স্থানে ব্যাঘ ভন্নুক বিচরণ করিত। ক্রমে সেথানে মন্দিরের স্ষষ্টি হুইতে লাগিল। গোবিন্দদেবের মন্দির হুইল, মদনমোহনের মন্দির **ट्टेन।** গোবিলের মন্দিরের <mark>স্থায় স্থন্দর দেবস্থান জগতে আ</mark>র নাই। উহা নির্ম্মাণ করিতে কোটী টাকার কম ব্যয় হয় নাই। গোস্বামীগণ রক্ষতনবাদী হইয়া এই টাকা সংগ্রহ করেন। আপনারা বলিতে পারেন, দেই ভিক্ষ্কগণ এত টাকা কোথায় পাইলেন ? ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভূ আমাদের জাতীয় বস্তু নহেন,—তিনি শ্বয়ং ভগবান। স্বয়ং তিনি ব্যতীত এত শক্তি আর কাহার সম্ভবে? তিনি বলিলেন, "দনাতন, বুন্দাবনে যাও যাইয়া উহা উদ্ধার কর।" তথন দনাতনের গাত্রে একথানি ভোটকম্বল দেখিয়া, প্রভু ইন্ধিতে বলিলেন, "অগ্রে এই তিনমুদ্রার কম্বল্থানি পরিত্যাগ কর, তারপর বুন্দাবনে আমার আজ্ঞ। পালন করিতে যাইও।" কাজেই সনাতনের নিঃসম্বল হইয়া যাইতে হইল। রূপ-সনাতনের যে অতুল-ঐশ্বর্যা ছিল, তাহা দারা শ্রীবুন্দাবনে অনেক মন্দির হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইবে না। প্রভু সে অতুল-ঐশর্যোর এক কপদ্দকও লইয়া যাইতে দিলেন না। তাঁহাদিগকে কাঙ্গালের কালাল করিয়া শেষে বলিলেন, "যাত, এখন বুলাবন উদ্ধার কর গিয়া।" তাঁহারা সেই অবস্থায় বুলাবনে যাইয়। শত-শত মন্দির করিলেন। তার মধ্যে এমন মন্দির ছিল থাহা প্রস্তুত করিতে কোটী মুদ্রা বায় হইয়াছিল।

কেন এই ছই অতুল-ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া, রত্নখট্টা ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলে শয়ন করেন ? কেন ইহাদের কথা লোকে এরূপ মান্ত করিতে লাগিল ?—তাঁহাদের চরণে বথাসর্বস্থ দিতে প্রস্তুত হইল ? কেন একজন সম্রাট, যিনি অনায়াসে তাঁহাদিগকে বধ করিতে পারিতেন, তাঁহাদের অধীন হইলেন? কিরপে এই এই ব্যক্তি বিনা-সম্বলে জঙ্গদের মধ্যে মহানগরী স্বাষ্ট করিলেন? কিরপে ইইারা সহস্র সহস্র পণ্ডিত-শাধু-সন্মাসীকে প্রতীতি করাইয়া দিলেন যে, শ্রীগোরাঙ্গ প্রভু ( গাঁহাকে ঐ সমস্ত লোক কথনও দেখেন নাই ) স্বয়ং শ্রীভগবান? ইহার উত্তর এই যে,—আমাদের শ্রীপ্রভু সত্য-বন্ধ, তাঁহার ইচ্ছা মাত্র রূপ-সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণ, মন্ত্র্যো যে শক্তি সন্তবে না তাহা পাইয়াছিলেন। প্রভূর মধ্যে কিছু ভেলকী থাকিলে, তিনি সনাতনকে সেই কম্বলথানি ফেলিয়া দিতে ইন্ধিত করিতেন না। তাহা হইলে তিনি রূপ-সনাতনকে অতুল ঐশ্বর্যা হইতে বঞ্চিত করিয়া বুন্দাবনে পাঠাইতেন না। তিনি বঞ্চক হইলে রূপ-সনাতনের ঐশ্বর্যান্বারা শ্রীকুন্দাবনে মন্দির স্থাপন করিতেন। শ্রীগোরাঙ্গদাসের কি শক্তি তাহা অন্তত্ব করন। এই এই কাঙ্গাল দ্বারা শ্রীগোরাঙ্গপ্রভু বুন্দাবনের জঙ্গলে এক প্রকাণ্ড নগর স্বৃষ্টি করাইলেন।

এখন রামানন্দ রায়ের মহিমা কিছু বলিব। প্রভ্র জ্ঞাতি প্রীহট্টবাসী
প্রীপ্রভান্নমিশ্র প্রভ্কে দর্শন করিতে নীলাচলে আগমন করিয়াছেন।
ইচ্ছা বে, প্রভূ তাঁহার সহিত কথা বলেন, কারণ তিনি কুটুম্ব, প্রভূর উপর
তাঁহার অধিকার আছে। কিন্তু প্রভ্রুক্তকণা ব্যতীত আর কিছু বলেন
না। প্রভূর কাছে যাইয়া তিনি বলেন, "প্রভূ, আমাকে কৃষ্ণ-কথা
শুনাও।" প্রভূ বলিলেন, "আমি কৃষ্ণ-কথা বলিতে পারি না, উহা রাম্ম
রামানন্দ জানেন, আমি তাঁহার কাছে শুনিয়া থাকি। তোমার
কৃষ্ণ-কথা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে বড় ভাগ্যের কথা, তাঁহার কাছে যাও।"
ইহাই বলিয়া প্রভূ সেই সরল পাড়াগেরে বান্ধণাটকে বিদাম করিয়া
তাঁহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

প্রভায় করেন কি, তিনি রামানন্দ রায়ের নিকট চলিলেন, যাইয়া ভ্তা মুথে শুনিলেন যে, তিনি ব্যস্ত আছেন, একটু পরে সভায় আসিবেন। ভ্তা যত্ন করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। মিশ্র মহাশয় কিছুক্ষণ বসিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "রামানন্দ রায় এখন কি করিতেছেন? ভ্তা কহিলেন, "তিনি দেবদাসীকে অভিনয় শিখাইতেছেন।" প্রতায় ইহার কিছুই বৃঝিলেন না। তখন ভ্তা তাঁহাকে সম্লায় ব্যাইয়া দিলেন। ভ্তা বলিলেন যে, রায়ের নিজক্ত নাট্যগীতি আছে, তাহার নাম "জগয়াথবল্লভ"। শ্রীজগয়াথের সম্মুখে এই নাটকের অভিনয় হয়। সেই নিমিজ, মন্দিরে যে দেবদাসীগণ আছে, তাহাদের মধ্যে বাছিয়া-বাছিয়া স্থন্দরী ও যুবতীগণকে লইয়া রামরায় তাঁহার নিভ্তনিকৃঞ্জে, তাহাদিগকে অভিনয় শিক্ষা দেন। সে দিবস হইজন দেবদাসীকে লইয়া অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন, তাহা চৈতত্রচরিতামতে এইক্রপ বর্ণিত আছে—

"তবে সেই ছুইজনে নৃত্য শিখাইলা। গীতের গৃঢ় অর্থ অভিনয় করাইলা। সঞ্চারী, সাত্তিক, স্থায়ী ভাবের লক্ষণ। মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন।"

রায় নিভৃতস্থানে এই সমুদায় কাণ্ড করিতেছেন শুনিয়া মিশ্রচারুর অবাক হইলেন। ইহাতে অবশ্র রায়ের প্রতি মনে মনে তাঁহার একটু অশ্রদ্ধা হইল। কিছুক্ষণ পরে রামরায় আসিলেন এবং আসিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া মিশ্রের নিকট ক্ষা চাহিলেন। কিন্তু রামরায়ের কাণ্ড শুনিয়া মিশ্রের আর তাঁহার নিকট ক্ষ-কথা শুনিতে রুচি হইল না। তিনি হুই-চারিটি বাজে-কথা বলিয়া প্রশায়ন করিলেন।

প্রত্যন্ন আবার প্রভুর নিষ্কট উপস্থিত হইলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃষ্ণ-কথা শুলিলে?" প্রত্যন্ন বলিলেন যে তাঁহার ভাগ্যে উহা ঘটে নাই। তাহার পরে আন্তে-আন্তে প্রকারান্তরে রামরায়ের কুৎসঃ

গাইতে লাগিলেন; বলিলেন, "প্রভূ, ভোমার রামরায়কে তুমি জানো, আমাদের কিন্তু তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সব ভাল লাগে না। বাছিয়া বাছিয়া স্থলায়ী যুবতী লইয়া, নির্জ্জনে তাহাদিগকে স্নান করান, অঞ্চ মার্জনা করান, আর অভিনয় শিক্ষা দেওয়া—এসব কি বড ভাল কাজ হইল ?" প্রকৃত বলিতে কি, পৃথিবীর মধ্যে প্রভুর কুপাপাত্র ব্যতীত অপর কেহই বুঝিবে না যে, কিরূপে নাটক অভিনয় করিতে হয়, তাহা দেবদাসীদিগকে শিক্ষা দেওয়া শ্রীক্লফ-আরাধনার একটা অঙ্গ। স্থল কথায় ইহার তাৎপর্য বলিতেছি। লোকে নাট্যশালা করে, করিয়া উटा ट्टेंप्ड व्यानम बक्रुच्य करत । मनीय-चात्रा ७ उटारे करत । लाटक পুষ্প সঞ্চয় করিয়া তাহা হইতে আনন্দ সংগ্রহ করে। গাঁহাদের রুঞ্চগত-প্রাণ, বাঁহারা প্রাক্তফকে স্নেহ মমতা কি প্রীতি করেন, তাঁহাদের ইচ্ছা করে যে তাঁহাকে এই সমুদায় আনন্দের আমাদন করান। যত ভাল-ভাল দ্রব্য আছে, স্ত্রী তাহা স্বামীকে দিঁতে চাহেন। তাই রামরায় কবি, রুষ্ণ তাঁহার প্রাণ, আপনি নাটক রচনা করিয়া, নাট্যশালা করিয়া, রুফকে উহা দেখাইবেন, শুনাইবেন,—দেই নিমিত্ত, রুণাভাস না হয়, অভিনয় বিশুদ্ধ হয়, তাই দেবদাসীগণকে শিক্ষা দিতেছেন। স্থন্দরী ও যুবতী কেন বাছিত্রা লইয়াছেন, না—তাঁহাদিগকে এক্সঞ্জ্রিয়া-গোপী সাজিতে হইবে। তাঁহাদিগের রূপ না থাকিলে যে রুসাভাস হইবে ? যিনি কুরূপা, তিনি কি শ্রীমতী রাধিকা সাজিতে পারেন? রামানন্দের এই যে ভজন, ইহা সর্বোত্ম; ইহা ২ইতে স্ক্র স্থাবিত্র স্থাময় ভব্দন আর হইতে পারে না। এ ভন্ন জগতে আর কোথাও নাই, কোথাও ছিল না; কেবল বৈষ্ণবগণের মধ্যে আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে এই কবিতাটি আছে, ষথা-

পূর্ণচাদ আলা, বনফুল মালা, বাতাবী ফুলের গন্ধ।
শিশির তুর্বার, রস কবিতার, পদ্ম-ফুল মকরন্দ॥

স্থার স্থরাগ, নৃত্য ও সোহাগ, সত্ত্ব নরন-বাণ।
প্রেমানন্দ ধার, মধু-হাসি আর, লজ্জা, আলিঙ্গন, মান॥
এই আয়োজনে, পূজে গোপীগণে, সর্বাঙ্গস্থানর বরে।
বলরাম দীন, নীরস কঠিন, কি দিয়া তুষিবে তাঁরে॥

জীব আপন প্রকৃতি ও শিক্ষা অনুসারে শ্রীভগবানকে ভজন করে। কেহ একটি জীব হত্যা করিয়া তাহার রুধির দিয়া ভগবানকে সম্ভষ্ট করিতে চান। কেহ তাঁহাকে তোষামদ করিয়া ভুলাইতে চান, বলেন—"তুমি বড় নথাল, তুমি বড় মহাজন" ইত্যাদি! কেহ বা আপনার পাপের নিমিত্ত কান্দিয়া আকুল হয়েন; মনে ভাবেন, তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া ভগবান তাঁহার দোষ ভূলিয়া তাঁহাকে ক্রমা করিবেন। যেমন ভগবান তেমন তাঁহার ভজন। যে প্রভু লোভী মাংসাশী, তাঁহাকে রুধির দিতে হইবে। যে এভু দান্তিক, অহঙ্কারী, স্বেচ্ছাচারী ও নির্মোধ, তাঁহাকে তোষামোদ ও নানারূপ বঞ্চনা করিয়া ভজন করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের যে ভূগবান শ্রীক্লফ তিনি আর একরপ। তিনি সরল, স্থবোধ, স্থরসিক, দয়াল, অক্রোধ, পরমানন্দ, স্নেহশীল, স্বার্থশৃষ্ঠ । এরূপ বস্তুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা একট ভাবিলেই স্থির করা যায়;—আর দেই ব্যবহারই আমাদের ভজন। গোপীগণ করেন কি ?— না, তাঁহাদের ঠাকুর এক্ষ্ণকে কবিতার রদধার। এবং স্নেচ, আলিঙ্গন, মান প্রভৃতির দ্বারা ভদ্ধন করেন। তাঁহারা শ্রীভগবানকে গীত প্রবণ করান, কবিতার রস আস্বাদন করান। স্থতরাং রামানন্দ রায় যে শ্রীক্লফকে নাটকাভিনয় দেখাইবেন, তাহার বিচিত্র কি? তাই রামানন বাছিয়া বাছিয়া স্থল্দরী-যুবতী ও বসিকা-দেবদাসী সংগ্রহ করিয়াছেন, কেন-ন। তাঁহানিগকে ব্রজগোপী, অর্থাৎ ক্লফের প্রণয়িনা, সাজিতে হইবে। ক্লফের প্রণায়নী যদি কুরূপা, কুণীলা কি কঠিনা হয়েন, তবে সে বড় অস্বাভাবিক

হয়। রামরায়ের নিজের কিছু স্বার্থ নাই, তিনি ক্লফসেবা করিতেছেন, তাই এই সেবাটি বাহাতে সর্বাক্ত স্থলর হয়, সেইজন্ম নাটক রচনা করিয়া।
ইহা বিশুক্তাবে অভিনয় করিতেছেন।

প্রভায়মিশ্রের কথা শুনিরা প্রভু ঈর্ষৎ হাস্থ করিয়া বলিলেন, "তুমি কি শুন নাই বে, যাঁহারা বুলাবনের ভন্ধন করেন, তাঁহারের হৃদরোগ কি কামরোগ থাকে না ? রামরায় নির্কিবকার, তাঁহার হৃদয়ে বিকার নাই । ভূমি আবার যাও, যাইয়া বল যে আমি তোমাকে ক্রঞ্চ-কথা শুনিতে পাঠাইয়াছি।" প্রভায় মিশ্র প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া ক্রন্তপদে রামরায়ের নিকট আবার যাইয়া উপস্থিত হইলেন; এবং বলিলেন, "আমি প্রভুর নিকট ক্রঞ্চ-কথা শুনিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, 'আমি উহা জানি না, তবে রামরায়ের কাছে শুনিয়া থাকি।' আপনার এত বড় মহিমা। আমাকে কৃষ্ণ-কথা শুনিতে আপনার নিকট প্রভু পাঠাইয়া দিলেন।"

রামরায় ঈবং হাসিয়া বলিলেন, "প্রভু আমার নিকট ক্লফ-কথা শুনেন বটে, কিন্তু তিনিই আমার মুখে বক্তা। যাহাহউক, প্রভুর আক্তা পালন করিব, আমি যাহা জানি আপনাকে বলিব। এখন আপনি বল্ন আপনি কি ক্লফ-কথা শুনিবেন?" ত্রাহ্মণ ইহার কি উত্তর করিবেন। তিনি ক্লফ-কথা বলিয়া একটা কথা শুনিরাহেন মাত্র, কিন্তু বন্ধ কি তাহা কিছুই জানেন না। তাই দীনভাবে বলিলেন, "আমি প্রশ্ন করিতে জানি না। আপনিই প্রশ্ন করুন, আর আপনিই দিউন।" তখন রামরাশ্ব একটু ভাবিয়া ক্লফ-কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কথায়-কথায় রুদ উঠিল, রামরাশ্ব ভাসিয়া চলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণঠাকুরও চলিলেন। রুদ্ধান করিতে করিতে উভরেরই বাহজান রহিত হইল। শেষে বেলা যায় দেখিরা ভূত্য আসিরা রামরাশ্বকে এক প্রকার বলপুর্বক উঠাইয়া কইনা গেল ৪

ক্লফ-কথা কি, ব্রাহ্মণঠাকুর তাহা জানিতেন না। কিন্তু পাঠক. আপনি কি উহা জানেন ? ক্লফ-কথায় এমন কি আছে যে উহা বলিতে কি ভানিতে জীব বিহ্বল হয়? শ্রীভগবান "পুরুষোত্তম," "নরোত্তম" "দর্কাঙ্গস্থন্দর।" তাঁহার সকল গুণই আছে,—আর ইহা আছে পূর্ণ মাত্রায়, অথচ দোষের লেশমাত্র নাই। এরূপ বস্তু লইয়া আলোচন कतिवात विषयात अलाव नाहे। अञ्चवीकन यञ्च द्वाता त्मथा यात्र (य. চকুর অগোচরে কীট কেমন স্থন্দর খেলা করিয়া বেডাইতেছে। তাহার একটি দেহ আছে, দেশ আছে, ঘর আছে, স্ত্রী পুত্র আছে, অথদ দে বস্তুটি নয়নের অগোচর ! ইছা দেখিলে, যে কারিগর উহা স্বষ্ট করিয়াছেন তাঁহার প্রতি ভালবাসার ক্রায় অনির্কচনীয় একটি ভাবের উদয় হয়। আবার এই জগৎ নিরীক্ষণ কর; দেখিবে—তিনি যেমন কীটাতু সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি অনহুভবনীয় প্রকাণ্ড বস্তুও সৃষ্টি করিয়াছেন। চন্দ্র, সুর্য্য, নক্ষত্র, সকলেই স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে,—কাহার সাধ্য তাহা অক্তথা করে। বথন এই সমুদায় মনে চিন্তা করা যায়, তথন এই সম্পায় বস্তুর স্রষ্টার উপর আর এক প্রকার ভালবাসার হায় ভাবের উদয় হয়। আবার কবিকর্ণপূর বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের স্ষ্টি-প্রক্রিয়াদি বিচারে তত স্থথ নাই, যত তাঁহার হাদয়-বিচারে স্থথ। স্থতরাং শ্রীভগবান যে খুব ক্ষমতাবান এ তাঁহার বড়-মহিমা নহে,— তাঁহার বড়-মহিমা এই ষে, তিনি অতি মধুর-প্রকৃতি। একজন দিব্য কারিগর, বেশ পুতুল গড়িতে পারেন। কিন্তু তিনি আবার এমন দ্যাল যে পরত্বংথ দেখিলে আমার প্রভুর মত উচ্চেম্বরে কান্দিয়া উঠেন। এখন বিবেচনা করুন, সেই ব্যক্তির কোন গুণ বিচারে অধিক হর্থ। তাঁহার কারিগিরি-বিচারে, না তাঁহার হৃদ্য-বিচারে ? একুফের কারিরিরি আলোচনাকে যদিও 'রুফ্ড-কথা' বলে, কিন্ধু দে নিরুষ্ট।

প্রকৃত 'রুফ কথা' কি,—না শ্রীক্রফের অন্তর বিচার ও চর্চা করা; কারণ শ্রীক্রফের অন্তর পবিত্র, সরল, সমুদার উচ্চভাবে পরিপূর্ণ।

আমার ভালবাদার অনেকগুলি বস্তু আছে, আর তাহাদের নিমিত্ত আমি অনেক ক্লেশ সহা করিতে পারি। কিন্তু তাহারা সকলেই স্বার্থপর ও মলিন, কেবল আমার এক্রিঞ্চ নিংস্বার্থ নিজজন। আমার রুঞ্চ আমার প্রতিপালন করেন, অথচ তাঁহার ভাব যেন,—আমিই তাঁহার প্রতিপালক। আমি তাঁহার নিকট সকল বিষয়েই ঋণী, কিন্তু তাঁহার ভাব যেন তিনিই আমার কত ধার ধারেন। আমার রুফকে যদি আমি একবার স্মরণ করিলাম, তবে যেন তিনি ক্নতক্রতার্থ হইলেন। অথচ তিনি আমাকে এক মুহুর্তের জন্মও ভুলেন না। আমি শ্রীক্লক্ষের একটি চিত্র দেখিয়াছিলাম। বদন নিরীকণ করিতে-করিতে, আমার বোধ হইল যেন তিনি অক্তমনস্ক রহিয়াছেন। আমি তাঁহার মুথপানে চাহিয়া বহিয়াছি, তিনি যেন আমার প্রতি শক্ষ্য না করিয়া মনে মনে কি প্রগাঢ় চিন্তা করিতেছেন। আমি স্বার্থপর-জীব, আমার মনে একট কষ্ট হইল। ভাবিলাম যে, আমি তাঁহার শ্রীবদন এক মনে দর্শন করিভেচি, কিন্তু তিনি তাহা লক্ষ্য করিতেছেন না-আপনার মনে কি ভাবিতেছেন। তথন হঠাৎ একটি কথা মনে হইল। মনে হইল যে,—তা বটে, এক্রিফের অভ্যমনম্ব হইবারই ত কথা। কারণ তাঁহার ঘাড়ে কত বড় সংসার! এ ত্রিজগতে ত পালন করিতে इहेर्द ? এहेक्सर्प यथन आमात्र कार्य "अग्रमन कृष्ण" जेनत्र हाजन. তথন আমি তাঁহাকে আর বিরক্ত করি না, পাছে তাঁহার বৃহৎ পরিবারের হিত ভাবিবার ব্যাঘাত হয়। আবার ইহাও কথন বোধ হয় যে, যেন জীক্লফ কি ভাবিতেছেন, আর ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নয়ন চল-ছল করিতেছে, তখন মন কি করে একবার ভাবিয়া দেখুন !

শ্রীনন্দনন্দনে, ভজিত্ব কি কণে, কান্দি কান্দি মহ । তাঁর হুংথ দেখি, মোর হুংথ সধি, সকলি ভূলিরা গেছ ॥

মনে ভাবুন, "শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-জল", ইহা কে সহু করিতে পারে ? তথন ইচ্ছা করে, তাঁহার জলপূর্ণ রালা-জাঁথি মুহাইয়া দিই। আবার ভাবি,—না, তাহাতে রসভল হইবে। এই বে গোপনে রোদন করিতে ছেন, হয় ত আমি কাছে গেলে তিনি লজ্জা পাইবেন। এইরপ ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল যেন শ্রীকৃষ্ণ বদন উঠাইলেন, উঠাইয়া দেখিলেন যে, আমিও রোক্ত্মমান অবস্থায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছি। তথন শ্রীকৃষ্ণ অতিশর লজ্জা পাইলেন, পাইয়া পীতাধর দিয়া তাড়াতাড়ি আপন নয়ন মৃছিলেন, আর আমার হঃথ দূর করিবার নিমিত্ত বদর্নে,মধুর হাসি আনিলেন! কর তাহাই মধুর। তাঁহার দর্শন মধুর, গন্ধ মধুর, তাঁহার চরিত্র মধুর। তাই কবি বিল্লমন্থল বলিয়াছেন:—

"মধুরং মধুরং বপুরতা বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধিস্তুমিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

স্থীরা প্রীরাধার মূথে ক্ষ-কথা শুনিতেন। চণ্ডীদাসের প্রথম পদই এইরপ ক্ষ-কথা। যথা "কেবা শুনাইল" গীতের অমুবাদে রাধা বলিতেছেন, "স্থি। শ্রাম-নাম আমাকে কে শুনাইল ? কত কথা, কত নাম শুনি, এক কাণে শুনি অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়। কিছু ঐ শ্রাম-নামের কি অন্ত শক্তি! যেই নামটি শুনিলাম, অমনি উহা আর এক কাণ দিয়া বাহির না হইয়া হাদয়ে বসিয়া গোলেন। না হয়, সেই নাম স্কামে চুপ করিয়া থাকুন; কিছু তাহা নয়, হাদয়ে যাইয়া আমাকে অস্থির করিলেন। এখন আমার মূথে ক্ষশু-নাম ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে মাঃ নামে এত মধু বে বদন ছাড়িতে চতে না।" রাধা এইক্লপে

কৃষ্ণ-কথা বলিতেছেন, আর আনন্দে গলিয়া পড়িতেছেন; আর বাঁহারা তিনিতেছেন, তাঁহারাও ঐরপ রসে পরিপ্লৃত হইতেছেন। ইহাকেই বলে প্রকৃত কৃষ্ণ-কথা।

এই গেল প্রভুর জীরামানন্দ রায়ের প্রতি ব্যবহার। এখন ছোট হরিদাসকে প্রভুর দণ্ড করিবার কথা শ্রবণ করুন। প্রভুর নিকট ছুই व्यविनाम वाम करत्न,-- (हां छे ७ वर्ष ; वर्ष व्यविनामरक मकरन हिस्स । ছোট হরিদাস উদাসীন, কীর্ত্তনীয়া,—প্রভূকে কীর্ত্তন শুনাইয়া থাকেন। একদিন শ্রীভগবান আচার্য্য, প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু ভিক্ষায় বসিয়া আচার্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরপ স্ক্র-তণ্ডুল কোথায় পাইলে ?" আচার্য্য বলিলেন, "মাধবী দাসীর নিকট মাগিরা আনিয়াছি।" প্রভু বলিলেন, "কে আনিল?" আচার্য্য বলিলেন, "ছোট হরিদাস।" প্রভূ তথন আর কিছু বলিলেন না; তবে বাসায় আসিয়া গোবিন্দকে বলিলেন যে. "ছোট হরিদাসকে আর আমার নিকট আসিতে দিও না।" ইহাতে ছোট হরিদাস মর্মাহত হইলেন। অক্ সকলেও ইহার কারণ কিছু ব্রিতে পারিলেন না। তথন প্রভুর কাছে সকলে তাঁহার ক্ষমার নিমিত্ত অমুরোধ করিলেন। হরিদাস মাধবী দাসীর নিকট তণ্ডুল মাগিয়া আনিয়াছে, প্রভু সেই উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন বে.—"সে উদাসীন, তাহার প্রকৃতি-সম্ভাবণ নিষেধ, অভএব সে দণ্ডাৰ্ছ!" ঠিক কি ঘটনা হয় তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আমি এখানে শ্রীচরিতামৃত হইতে উদ্ধ ত করিতেছি:—

"তিন দিন হরিদাস করে উপবাস। স্বরূপাদি সবে পুছিলেন প্রভু পাশ।
কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস। কি লাগিয়া দ্বারমানা, করে উপবাস।
প্রভু কহে, বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাবণ। দেখতে না পারি আমি তাহার বদন চ কুল্র-জীব মর্কটবৈরাগ্য করিয়। ইন্দ্রির চরাঞা বুলে প্রকৃতি-সম্ভাবিয়া॥" এখন এপর্যান্ত সমুদার বুঝা গেল, কিন্ত মাধবী দাসীতো প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি নহেন। তিনি যদিও স্থাঞ্জাতি; কিন্ত একে বৃদ্ধা, তাহাতে রমণীর দিরোমণি। এ মাধবীর মহিমা প্রবণ করুন—

"মাহিতির ভগিনীর নাম মাধবীদেবী । বৃদ্ধ তপদ্বিনী আর পরমাবৈষ্ণবী । প্রভু লেখা করে বারে রাধিকার গণ। জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন ॥ স্বরূপগোঁসাই, আর রায় রামানন। শিথিমাহিতি তিন, তার ভগ্নী অর্দ্ধ॥"

হরিদাস মাধবীর নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার এত কি অপরাধ? মাধবী দাসী যদিও স্ত্রীলোক, তবু বৃদ্ধা, আবার এদিকে পরমা-পণ্ডিতা। এমন কি. লোকে তাঁহাকে এক প্রকার পুরুষ বলিয়া মানিত। তাঁহাদের কাহিনী চতুর্থ থণ্ডে, পঞ্চম অখ্যায়ে বর্ণিত আছে। তাঁহার নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করায় এমন কি অপরাধ হইল ? অবশ্র, সন্মাসীর প্রকৃতি দর্শন কি সন্তাফা •নিষেধ, কিন্তু তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে প্রকৃতি দর্শন কি সম্ভাষণ কোন কুকার্য্য হুইতে পারে না। এটি কেবল শাসন-বাক্য, আর কিছুই নয়। রামরায় যুবতী খ্রীলোক লইয়া নিভতে অনেক সময় বাস করেন, তাহাতে দোষ হয় না। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা মাগিয়া হরিদাসের কি এত অপরাধ হইল ? বিশেষতঃ প্রভু স্বয়ং প্রকৃতি দর্শন ও সম্ভাষণ যে একেবারেই না-করিতেন, এরূপ নহে। তাঁহার মাসী কি অবৈতগৃহিণীর নিকট এ সমুদায় নিয়ম বড়-একটা পালন করিতেন না! সেখানে হরিদাদকে একেবারে ত্যাগ করেন কেন? যাহাহউক প্রভু হরিদাদকে ভাগে করিলে, সকলে তাঁহার নিমিত্ত অফুনয় বিনয় করিলেন। কিন্ত প্রভু তাঁহাকে আর গ্রহণ করিলেন না। এইরূপে এক বৎসর গেল। তখন হরিদাস নীলাচল হইতে প্রয়াগে গেলেন, এবং গলা-যমুনা সক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এ সমুদায় কাহিনী পড়িলে মনে

হয় যে, প্রভু ছোট-হরিদাসকে যে দণ্ড করেন, উহা একটু অধিক হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা কি তাহা বলিতেছি। প্রভুর সঙ্গে বছসংখ্যক ममामी, रेंशामत ভानमत्मत निमिख প্রভু দায়ী। रेंशामत मर्सा यनि কেহ পতিত হন, তবে তিনি বা তাঁহারাই যে তথু মারা যান এরপ নছে, জীব উদ্ধারেরও ব্যাঘাত ঘটে। 'তথন প্রভুকে লইয়া ভারতবর্ষময় চর্চা চলিতেছে। প্রভুর ভক্তগণকে লইয়াও দেইরূপ। হরিদাস অল্ল-বয়স্ক যুবক: ঝোঁকের উপর সন্মাসী হইয়াছেন, অথচ চরিত্র বিষয়ীর মত। প্রভুর উহা সহা হয় না, তাই তিনি ধর্ম-স্থাপন ও জীব-উদ্ধারের নিমিত্ত হরিদাসকে দণ্ড করা কর্ত্তব্য ভাবিলেন। অবশ্য তাঁহার প্রতি দণ্ড গুরু কি লঘু হইয়াছিল তাহা তাঁহার অপরাধ না জানিলে নির্ণয় করা কঠিন। তিনি যে মাধবীর নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করেন, সে অবশ্য উপলক্ষ্য মাত্র, অপরাধ অবশ্র আরও কিছু ছিল। কারণ প্রভুর শ্রীমুথের বাক্যে তাহাই বোধ হয়। হরিদাদের "মর্কট-বৈরাগ্য", তিনি "ইজিয়-চরাঞা" বেড়ান. ইত্যাদি ইত্যাদি। সর্ব্বজ্ঞ-প্রভুর কোন-বিষয় অগোচর ছিল না। চবিদাস দৌর্বলাবশতঃ সন্ন্যাসী হইয়াও "ইন্দ্রিয় চরাইতেন," তাই দও পাইলেন,—মাধবীর নিকট যে তত্ত্ব ভিক্ষা উহা উপলক্ষ্য মাত্র। হরিদাস নিজে তাহা বৃঝিয়াছিলেন, আর সেই অফুতাপানলে গলায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এ সম্বন্ধে আমার অধিক বলিবার ইচ্ছা নাই। ছোট হরিদাস সাধু, মহাপ্রভুর পার্ষদ, তাঁহাকে লইয়া আমি বিচার করিতে পারি না। তবে মহাপ্রভুর এই লীলার তাপর্য্য বিচার করিতেছি। ঠাকুর দেখিলেন যে, এই যুবক-সন্ন্যাসী তাঁহার নিভ্য পার্বদ। কিছ তাঁহার হান্যে বৈরাগ্য হয় নাই ও তিনি ইক্রিয়হথভোগাভিলারী ভট্যা তাহার চর্চ্চা করিয়া থাকেন। তাই তাঁহাকে দণ্ড করিলেন। আর হরিদাস মনন্ডাপে দেহত্যাগ করিলেন। প্রভুর বৈরাগী-ভক্তগণের মধ্যে ইহাতে হলস্থল পড়িয়া গেল, যথা----

> "দেখি তাস উপজিল সব ভক্তগণে। স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী-সন্তাধণে॥"

কল কথা, সংসার ত্যাগ করিতে না পার, করিও না,—সংসারে থাকিয়া রুফ-ভজন কর। কিন্তু যদি সংসার ত্যাগ কর, তবে আর মকট-বৈরাগ্য করিয়া আপনাকে, অন্থ জীবকে ও শ্রীভগবানকে বঞ্চনা করিও না। শ্রীনিত্যানলপ্রভু স্বরং উদাসীন, প্রভু তাঁহাকে বলপূর্বক সংসারে প্রবেশ করাইলেন। কারণ, দেখিলেন যে, তাহা না হইলে লোকে আর বৈষ্ণবধর্মে প্রবেশ করিবে না। আবার, হরিদাস বৈরাগী হইয়া প্রকৃতি সন্তারণ করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিলেন। কারণ দেখিলেন যে, বৈরাগিগণের মধ্যে যে কঠোর নিয়ম তাহা শিথিল হইয়া পড়িতেছে। মনে ভাবুন, হরিদাসকে দণ্ড করিলেন; কিন্তু শিক্তিয়ানলকে কৌপীন ছাড়াইয়া আবার পট্টবন্ন পরিধান করানো, সেও এক প্রকার দণ্ড। এই ছই কার্য্যের এক উল্লেখ্য, অর্থাং জীবের মকল। শ্রীনিত্যানলকের সংসার-প্রবেশে জীবে বুঝিল যে, শ্রীরুষ্ণ-ভজনে সংসার-ত্যাগের প্রয়োজন নাই। হরিদাসের দণ্ডে লোকে বুঝিল যে, ক্রক্ত-ভজনে প্রর্থকনা চলিবে না।

এখন হরিদাসের প্রতি প্রকৃত দণ্ড হইল, কি অনুপ্রাহ হইল, তাহা শ্রবণ করুন। হরিদাস গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন, তাহাতে তাঁহার লাভ বই ক্ষতি হইল না। পাঠক মহাশয়, প্রভুর সহিত ভারতী গোসাঞির প্রথম-মিলন স্মরণ করুন। ভারতী গোসাঞি চর্মান্তর পরিধান করিয়া প্রভুকে প্রথমে দেখিতে আসিলেন। প্রভুর উহা ভাল লাগিল না। ক্রম্ব-ভজ্বনে এ সমুদায় প্রতারণা কেন? প্রভিন্ন সমূথে ভারতী গোসাঞি চর্ম্মের অন্বর পরিধান করিয়া দাড়াইয়া চ প্রভূ বলিতেছেন, "কৈ, ভারতী-গোসাঞি কোথার?" ভক্তগণ বলিতেছেন, "ঐ বে তোমার আগে।" প্রভূ বলিলেন, "ইনি কথনো ভারতী-গোসাঞি হইতে পারেন না। ভারতী-গোসাঞি কেন চর্ম্মান্তর পরিধান করিবেন। ক্লফ্ড-জজনে বাহ্ম প্রতারণা নাই।" এই কথা শুনিয়া ভারতী তাড়াভাড়ি চর্মান্তর ত্যাগ করিয়া অন্ত বন্ত্র পরিধান করিলেন। যেরূপ প্রভূ ভারতী গোসাঞির চর্ম্মান্তররূপ বাহ্ম-প্রভারণা ঘুচাইলেন, সেইরূপ ছোট হরিদাসের বাহ্ম-প্রভারণা স্বরূপ যে মলিন-দেহ, ভাহা ঘুচাইলেন, ঘুচাইয়া দিব্য-দেহ দিলেন।

ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছি। হরিদাস দেহত্যাগ মাত্রই দিব্য পবিত্র ও চিন্ময় দেহ পাইলেন; পাইরা, অমনি প্রভ্র নিকট আসিলেন এবং পূর্ব্বের স্থায় প্রভূর পার্ষদ হইলেন, হইয়া তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইতে লাগিলেন।

হরিদাস প্রভূকে দিব্যদেহে কীর্ত্তন শুনাইতেন, আর উহা ভক্তগণ পর্যান্ত শুনিতেন। যথা চরিতায়তে—

> "হরিদাস গারেন যেন ডাকি কণ্ঠন্থরে !" "মহুন্থ না দেখে মধুর গীত মাত্র শুনে।" "আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান।"

ফল কথা, হরিদাস দেহত্যাগ করিয়াছেন, কি কোথা গিয়াছেন, তাহা কেহ জানিতেন না। হঠাৎ ভক্তগণ অন্তরীক্ষে গীত শুনিতে পাইলেন। স্বর শুনিয়া বুঝিলেন, হরিদাস গাহিতেছেন। কেহ তাঁহাকে দেখিতে পান না, কেবল তাঁহার কণ্ঠ-সন্ধীত শুনিতে পান। স্থভরাং প্রভু যেরূপ হরিদাসকে ভক্তগণ-সমক্ষে দশু করিলেন, আবার তাঁহাদিশকে দেখাইলেন যে, তিনি তাঁহাকে মার্জ্জনা করিয়া আবার ক্লপাপাত্র

করিয়াছেন, আর নিজের গায়করপে-মহাপদ দিয়াছেন। ইছার সম্বন্ধ প্রভূ বলিয়াছিলেন—,"ছোট-হরিদাস আপনার কর্মফল ভোগ করিতেছে।"

প্রভূ তো ছোট-হরিদাসকে দণ্ড করিলেন। এখন, স্বয়ং প্রভূকে দানোদর পণ্ডিত যে দণ্ড করিলেন, তাহা প্রবণ করুন। ইহার। পঞ ত্রাতা, সকলেই উদাসীন। তাহার মধ্যে দামোদর ও শঙ্করকে আমরা ভালরপে জানি। শকর, প্রভুর শেষ লীলাম্ব, তাঁহার পদন্বর হাদয়ে ধরিয়া নিদ্রা যাইতেন। দামোদর প্রভুর অতি-নিজজন; এমন কি, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অভিভাবক। আবার জীব দামোদরের নিকট যে ঋণে আবন্ধ তাহা অপরিশোধনীয়। মুরারির করচা, ( যাহার দারা প্রধানত আমরা প্রভুর লীলা জানিতে পারি ) দামোদরের লেখা। মুরারি ঘটনা-গুলি বলেন, আর দামোদর উহা শ্লোকবদ্ধ করিয়া লেখেন। তাহার এক প্রধানগুণ যে, তিনি স্পষ্টবাদী। প্রভুকে পর্যান্ত স্পষ্ট-কথা বলিতে ছাড়িতেন না। একটী উড়িয়া-ব্রাহ্মণশিশু প্রভুর নিকট আইসে, তাহার স্বভাব বড় মধুর। প্রভুৱ স্বভাব চিরদিন বালকের স্থায়, কাজেই তিনি বালকের সঙ্গ ভালবাদেন। সে আসিলে তাহার সঙ্গে হুই একটি মধুর কথা বলেন। বালক প্রভুর প্রীতিবাক্য পাইয়া তাঁহার প্রতি এরপ অমুরক্ত হয় যে, অবকাশ পাইলেই তাঁহার নিকট দৌড়াইয়া আদে। কিন্ত দামোদরের ইহা ভাল লাগে না। কারণ বালকটি পিতৃহীন, ও তাহার মাতা অলবম্বস্থা। দামোদর চূপে-চূপে চোক পাকাইয়া বালকটিকে বলেন, "তুই এথানে প্রত্যহ আসিদ কেন? আর আসিদ্ না।" কিন্তু দে বালক তাহা শুনিবে কেন ? প্রভুর মাধুর্য্য ও মিষ্টকথা তাহাকে আকর্ষণ করে। বিশেষতঃ প্রীতি করেন যে পিতা, তাহা তাহার নাই। कारकहे मार्याम्दात्र कथा ना अनिदा म आंगिए नाशिन। मार्याम्दात्र আন্তরে এইজন্ম মহাকষ্ট, কিন্তু প্রকাশ করিয়া কিছু বলিতে পারেন না।

তিনি আর স্থ করিতে না পারিয়া একদিন বালক উঠিয়া গোলেই প্রভ্কে বলিতেছেন, "গোলাঞি ! এই অবধি সমস্ত প্রথমিষাত্তমে তোমার যশ প্রচার হইবে।" প্রভূ দেখেন যে, দামোদর রাগে গরগর। ইহা দেখিয়া সরল-প্রভূ বলিতেছেন, "কিহে দামোদর, ভূমি রোধ করিয়াছ বোধ হয়। আমার অপরাধ কি ?

তথন দামোদর বলিতেছেন, "তুমি খণ্ডৱ ঈশর, তোমার আবার বিধি নিষেধ কি? তবে জগৎ বড় মুখর। এই যে বালকটি উঠিয়া গেল, উহার চরিত্র বড় মধুর। উহাকে যে তুমি রূপা কর ইহাতে তোমার দোষ নাই। কিন্তু বালকের একটি মহৎ দোষ আছে, যেহেতু তাহার মাতা বিধবা, যুবতী ও হন্দরী। আর তোমার একটি দোষ যে, তুমি যুবা ও পরম হন্দর। এরপ কার্যা করিতে নাই, যাহাতে লোকে কাণাকাণি করে।"

প্রভূ এই কথা শুনিরা ঈরৎ হাস্ত করিলেন, আর মনে মনে আপনার অপরাধ মানিরা লইলেন। তাহার কিছুকাল পরে, প্রভূ দামোদরকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দামোদর! তোমার স্থায় নিরপেক স্থল আমার আর নাই। আমার মাতাকে রক্ষা করার তুমিই উপযুক্ত পাত্ত। তুমি নবদীপে যাও, যাইয়া মাতার নিকটে থাকিও, থাকিয়া আমার কথা তাহাকে বলিয়া তাঁহাকে সান্ধনা করিও।"

শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া চুইজনে প্রভুর বাটীতে থাকেন। তাঁহাদের রক্ষা-কর্ত্তা বংশীবদন ঠাকুর ও ভূত্য ঈশান। প্রভুর ইচ্ছা যে, আর একজন লোক এরূপ থাকেন যিনি তাঁহার সংবাদ বাড়ীতে ও বাড়ীর সংবাদ তাঁহার নিকট দিতে পারেন। তথন সাব্যস্ত হইল যে, দামোদর শ্রীনবদ্বীপে প্রভুর বাড়ী যাইয়া থাকিবেন। যথন ভক্তগণ রথ উপলক্ষে নীলাচলে আসিবেন, তথন তাঁহাদের সক্ষে আসিবেন। আর যথন তাঁহারা দেশে ফিরিবেন, তথন তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন। যাইবার সময় দামোদরের সহিত প্রভু জননীর নিমিত্ত প্রসাদ পাঠাইলেন, ও আর নানা কথা বলিয়া দিলেন। কয়েক মাস পরে আবার যথন দামোদর নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন, তথন শচীমাতা প্রভুর নিমিত নানা সামগ্রী পাঠাইলেন, আর কত কথা বলিয়া দিলেন। এইরূপে দামোদর দারা প্রভূ তাঁহার জননী ও ঘরণীর সহিত সম্পর্ক রাখিতেন। যথন দামোদর আসিতেন, তথন শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া উভয়ই নিমাইয়ের আগমনের মুখ অমুভব করিতেন। তাঁহাদের অর্থ কড়ির প্ররোজন ছিল না, বছতর ভক্ত তাহা যথেষ্ট পরিমাণে যোগাইতেন। প্রভূ পাঠাইতেন-প্রসাদ, প্রসাদী-বন্ধ ও দেবীর নিমিত্ত সেই রাহ্মদত্ত বহুমূল্য শাড়ী। দামোদর সেই সমুদর উপঢ়ৌকন লইরা আসিতেন, শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া ইহার প্রত্যেক বস্তুতে প্রিয়ন্তনের মিলন-স্থুথ পাইতেন। শচী প্রায় প্রত্যাহ দামোদরকে লইয়া বদিয়া নিমাইয়ের কথা শুনিতেন, আর শ্রীমতীও আডালে থাকিয়া তাহা শ্রবণ করিতেন ৷ এইরূপে নিমাইরের কথায় তাঁহাদের দিবানিশি অথে ঘাইত। আবার দামোদর নীলাচলে ফিরিয়া গেলে প্রভু তাঁহাকে লইয়া নিভূতে বসিয়া বাড়ীর সমুদায় कथा अभिटाउन। शिल्जावात्मत्र नतलीलात मरधा माश्मातिक-লীলা সর্বাপেকা মনোহর। দ্বারকার শ্রীক্বফ পুত্রগণ লইরা বিত্রত, সকলে একসন্দে তাঁহার কোলে উঠিতে চাইতেছে। কেহ কান্দিতেছে, আর শ্রীক্লম্ভ তাহাকে সাম্বনা করিতেছেন; কাহাকেও কোলে লইয়া বেড়াইতেছেন, বা কোলে ঘুম পাড়াইতেছেন। ইহা শ্বরণ করিলে কাহার না বিশার ও আনন্দ হয় ? আমাদের প্রভুর স্ত্রী ও জননীর সহিত গোষ্ঠা করা, ইহাও সেইরূপ তাঁহার ভক্তগণের বড় স্থপকর।

## চতুর্থ অধ্যায়

প্রভুর লীলার ছয়জন গোস্বামী। তাঁহারা বুন্দাবনে বাস করেন। ইহাদের মধ্যে সনাতন ও তাঁহাদের ভাতুষ্পূত্র জীব,—এই তিন-জনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। আর একজন কিরপে গোস্বামী হইলেন, তাহা শুমুন। রঘুনাথ দাসের পিতা বারলক্ষের অধিকারী, আছুরা পরগণায় কৃষ্ণপুর গ্রামে# তাঁহার বাস। তিনি বড় জমিদার, নব-দ্বীপস্থ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক। তাঁহার পুত্র রঘুনাথের যৌবনকাল উপস্থিত না হইতেই, প্রভুর অবতারের কথা ভনিয়া বৈরাগ্যের উদয় হয়। পিতামাতা অনেক যত্ন করিলেন, পুত্রকে অতি হুন্দরী কন্সার সহিত বিবাহ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই রঘুনাথের হৃদর বিষরে মুগ্ধ হইল না। শেষে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া दाथिलन । ठादिनित्क अरती, भनारेगात त्यां नारे। उत्थ तपूनाथ স্থবোগ পাইয়া বারে-বারে পলায়ন করেন, কিন্তু ধরা পডেন। পরিশেষে একবার আর ধরা পড়িলেন না। প্রথম দিবসে ১€ ক্রোল হাঁটিয়। এক গোয়ালার বাথানে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে ক্ষ্পার্থ দেখিয়া গোয়ালা তথ্ম পান করিতে দিল। রঘুনাথ আবার চলিলেন। পাছে ধরা পড়েন বলিয়া রাজপথ ত্যাগ করিয়া একরূপ অনাহারে অরণ্য-পথে দৌড়াইতেছেন। বড় মাহুষের ছেলে, পদত্তন শিরীষ-কুন্থমের স্থায় কোমল, হাটিতে পারেন না, তবু ভয়ে-ভয়ে উর্দ্ধরাসে দৌড়িয়া ১৮ দিনের পথ ১২ দিনে আদিয়া উভি্যাদেশে পৌছিলেন। পথে কেবল তিন দিন আহার জুটিয়াছিল। প্রভু বিসন্থা

<sup>\*</sup> এই কৃঞ্পুর বর্ত্তমান ছগলীর নিকটবর্তী।

আছেন, এমন সময় রখুনাথ যাইয়া দ্র হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন।
মুকুল সেথানে ছিলেন, তিনি প্রভুকে বলিলেন, 'প্রভু, ঐ দেখুন
রখুনাথ আপনাকে প্রণাম করিতেছে।" রখুনাথ বড় মান্থবের ছেলে,
ভাঁহাকে সকলে চিনিতেন।

ঠাকুর, রঘুনাথকে বড় রূপা করিলেন, কারণ সেই যুবককে উঠাইয়া আলিকন করিলেন। সেই যুবক আলিকন পাইবার উপযুক্ত বটে। যে ব্যক্তি প্রভুর নিমিত্ত পিতা, মাতা, স্ত্রী, অতুল ঐশ্বর্যা প্রভৃতি **জগতের যত হথে ত্যাগ করিল, সে অবশু রূপাপাত্ত হইবার দা**বী রাথে। শ্রীক্ষা গোপীগণকে যে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা স্বর্ধায় ত্যাগ করিয়া আমার অনুগত হইয়াছ, অতএব আমি তোমাদের নিকট চিরঋণী। রঘুনাথকে প্রভুর রূপা দেখিয়া ভক্তেরাও তাহাকে আলিন্সন করিলেন। প্রভ বলিতেছেন, "রুফ রুপাময়, তোমাকে এতদিনে বিষয় হইতে উদ্ধার করিলেন। তুমি খুব ভাগ্যবান।" প্রভু দেখিলেন যে, সেই বড়মামুষের ছৈলে অনাহারে অনিদ্রায়, পরিশ্রমে অন্তিচর্গুসার হইয়াছে। তথন কুপার্ত্ত হইয়া স্বরূপকে বলিতেছেন, স্বরূপ! আমার এখানে পূর্বেহ হই রঘু ছিলেন এখন তিন রঘূ হইলেন। এই রঘূকে তোমাকে দিলাম, তুমি ইহাকে গ্রহণ কর। আমি এই অবধি এই রঘুকে স্বরূপের রঘু বলিয়া জানিব।" ইহা বলিয়া প্রভূ রঘুনাথের ছাত ধরিয়া স্বরূপের হাতে দিলেন, আর অমনি রঘু স্বরূপের চরণে পড়িলেন। তখন স্বরূপ "তোমার ষে আজ্ঞা" বলিয়া রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাত করিলেন। প্রভূ, রঘুকে আবার বলিলেন, "তুমি শীঘ্র বাও, স্নান করিয়া শ্রীমুখ দর্শন করিয়া এস,—গোবিন্দ তোমাকে প্রাণাদ দিবে। রখুনাথ স্নান করিয়া আসিলেন, এবং প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র পাইলেন। এথানে প্রিয়দাদের "ভক্তমাল" গ্রন্থ হইতে

রযুনাথের সম্বন্ধে একটা কাহিনী বলিব। উপবাসে ও পথশ্রমে রযুনাথের জ্বর হইল। অষ্টাহ লজ্বন করিয়া জর ত্যার হইলে কুধা হইরাছে। জরান্তে যেরূপ রোগীর হইয়া থাকে, রঘুনাথের ভাহাই হইয়াছে,—একটু গোভও হইয়াছে। নানারপ আহারীয় বস্তুর কথা মনে হইডেছে। কিন্তু প্রভার প্রসাদ ব্যতীত মনে মনেও কিছু জিহবার্গ্রে দিতে পারেন না। তাই দেই গভীর রন্ধনীতে মনে মনে প্রভুকে ভুঞ্জাইতে লাগিলেন। মনে মনে অতি হক্ষ হুগন্ধ চাউল সংগ্রহ করিলেন, আর মনে মনে চর্ব্ব্য-চোঘ্য-লেছ-পেয় বিবিধ আহারীয় প্রস্তুত করিয়া, মনে মনে আসন পাতিয়া প্রভুকে বদাইয়া, আকণ্ঠপুরিয়া থাওয়াইলেন। ইহা এক প্রকার সাধনা। পরে আপনিও প্রসাদ পাইলেন। পরদিন মধ্যাকে ভিক্ষার সময় হইলে প্রভ স্বরূপকে বলিতেছেন, "আমার আহারে রুচি নাই। রঘুনাথ অসময়ে আমাকে এরপ গুরুতর আহার করাইয়াছে যে, আমি এখন আহার করিতে পারিব না।" এ কথার তাৎপর্যা স্বরূপ অবশ্র ব্রিলেন না, পরে রঘুনাথকে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি নাকি প্রভুকে অসময়ে বড় ভোগ দিয়াছ ? প্রভু বলিতেছেন তাঁহার অজীর্ণ হইয়াছে।" রঘুনাথ তো অবাক ! তথন তিনি সমুদায় কথা খুলিয়া বলিলেন।

এই রঘুনাথের কথা কিছু বলিব, কারণ ইংার দারা প্রভু অনেক কার্যা সাধন করেন। প্রথমতঃ ইংার দারা দেখাইলেন যে, মনুষা কতদ্র বৈরাগ্য করিতে পারে। দিতীয়তঃ, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্ত হর্ণও ভক্তিনবলে আচার্য্য হইতে পারেন। থেন রঘুনাথের বৈরাগ্য কিরপ শ্রেবণ করুন। ১২ লক্ষের অধিকারী হইয়া, তিনি নীলাচলে প্রভুর অতিথি। দিনে প্রভুর প্রদাদ পাইবার পরে, উহা ছাড়িয়া দিনেন। তথন সিংহ্লারে দাড়াইয়া হরেক্ষ্ণ-নাম অপ করেন। নিশিয়োগে ধথন করামাথের দার বন্ধ হয়, তথন যদি দারে কোন বৈষ্ণব উপবাদী থাকেন,

তবে বিষয়ী লোকে, কি জগন্ধাধের সেবকগণ, তাঁহাকে আহার দেন। এইরূপে রঘুনাথ ছারে যাহা পান তাহা ছারা জীবনধারণ করেন। কিছু দিন পরে উহাও ছাড়িয়া দিলেন। প্রভু রবুনাথের সমুদায় কার্য্য প্রবণ করিতেছেন। যথন ওনিলেন যে, রখুনাথ সিংহলার ছাড়িয়াছেন, তথন প্রভূ একটা শ্লোক পড়িলেন, যথা, "অম্বমাগচ্ছতি অমংদাশুতি" ইত্যাদি: বলিলেন, "রঘু, বেশ করিয়াছ। সিংহলারে আহারের নিমিত্ত দাঁড়াইয়া থাকা বেশ্রার আচার।" তাহার পরে, রঘুনাথ জীবন-রক্ষার নিমিত্ত শ্বার এক উপায় করিলেন। দোকানীদিগের প্রসাদার যাতা বিক্রের না হয়, তাহা পচিয়া গেলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। রঘূনাথ সেই সমস্ত পরিত্যক্ত অন্ধ সংগ্রহ করেন, করিয়া জল দারা ধৌত করেন। এইরূপ মাজিতে মাজিতে মধ্যে যেটুকু মাজ-অন্ন পাওয়া যায়, তাহাই রাত্রে লবণ দিয়া ভোজন করেন। প্রভু এই কথা শুনিলেন; শুনিয়া সেই অন্ন ্দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া, উহার এক গ্রাস মুখে দিলেন। আর একগ্রাস লইতে গেলে স্বরূপ হাত ধরিলেন; বলিলেন, আমাদের সমক্ষে তুমি ইহা বদনে দাও এ তোমার বড় অক্সায়।" প্রভ স্বরূপের কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ, তুমি প্রত্যহ এরপ উপাদের বস্তু থাও! এমন স্থসাহ প্রসাদ আমি কথনো থাই নাই।"

রঘুনাথের পিতামাতা পুত্রের সংবাদ পাইয়া মূলার সহিত নীলাচলে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু রঘুনাথ উহা লইলেন না। অবশু গৃহেও প্রত্যাবর্ত্তন ক্রিলেন না, সেইরূপ ঘোর বৈরাগ্য করিতে লাগিলেন ও প্রভূর সহিত অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে যাপন করিলেন। প্রভূর অপ্রকটে রঘুনাথ গোরশৃন্ত নীলাচলে তিঠাতে না পারিয়া ছুটিয়া বৃদ্ধাবনে পলায়ন করিলেন। মনের ভাব ভৃগুপাত করিয়। অর্থাৎ পর্বত হইতে পড়িয়া প্রাণ্ডাাগ করিবেন। কিন্তু প্রভূর ইচ্ছায় তাহা ঘটিল না। কিছুকাল পরে ঐঠিচ তক্সচরিতামৃত প্রশেতা ঐকিকাদাস কবিরাজ আসিরা তাঁহার সহিত ঐবিদাবনে মিলিত হইলেন। রখুনাথের নিকট প্রভুর লীলাকথা শুনিয়া তিনি অন্তলীলার অনেকাংশ লিখেন। এই রখুনাথের প্রতি-মুহুর্ত্তের সঙ্গীকুষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন:—

> " মনস্ক গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা। রঘুনাথের নিয়ম যেন পাথরের রেখা। দাড়ে দাত প্রহর যায় শ্রবণে কীর্তনে। দবে চারিদণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে। বৈরাগ্যের কণা তাঁর অছুত কখন। আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পান্দন।"

এই বুন্দাবনে রঘ্নাথ দাস বহুকাল জীবিত থাকেন। প্রভুর কার্য্য করিবার নিমিত্ত যত ভক্ত তাঁহা কর্তৃক নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই দীর্ঘকাল জগতে বিচরণ করেন। কেহ নক্ষই, কেহ একশত, কেহবা একশত পঁচিশ বৎসর জীবিত থাকেন। অহৈতপ্রভু

রঘুনাথ ক্রমে অতি বৃদ্ধ হইলেন, চক্ষ্ক পি গেল, এদিকে শ্রীরাধাক্তক্ষের বিরহে এক প্রকার পাগল হইলেন, চলিতে পারেন না, তবু হামাগুড়ি দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে রাধাক্ষককে তল্লাস করিয়া বেড়ান। কথনো যম্নাপ্লিনে গমন করিয়া উচিচঃ স্বরে "রাধে, রাধে" বলিয়া ডাকেন, কথনো নিকুঞ্জের মধ্যস্থানে তাঁহারা আছেন ভাবিয়া সেথানে নয়ন মুদিয়া বিসরা থাকেন। তাঁহার শেষজীবন দর্শন করিয়া অনেক ভক্তও উহা বর্ণন করিয়াছেন। দাস গোস্থামীর উক্তি এই গীত, সকলে অবগত আছেন, যথা—

"রাধে রাধে, তুমি কোথা লুকাইয়া আছে ?

গোদাঞি,একবার ভাকে বয়না-ভটে, আবার ডাকে বংশীবটে, বাবে রাধে ইত্যাদি "

কেই হয়ত বলিতে পারেন, দাদ গোস্বামীর এই যে এত কটের:
জীবন, ইহাতে স্থা কোথার? রাধারুক্ষ ভজনের কি এই কল? তাহার
উত্তর এই যে, তিনি বারলক্ষের অধিকারী, তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ও স্ত্রী
বর্ত্তমান ৷ কৈ তিনি তো এই কটের জীবন ত্যাগ করিয়া বাটী গোলেন
না? কথা কি, কৃষ্ণ-বিরহে যে স্থা তাহা অন্তরে, বাহিরের লোকে
তাহা কিরপে বৃন্ধিবে?

দাস গোস্বামী ৰখন নীলাচলে কেবল নুজন আসিবাছেন, তখন এক দিন তিনি সাহস করিয়া প্রভুর নিকটে একটা নিবেদন করিয়াছিলেন। বলিরাছিলেন, "প্রভু, আমি কি করিব? আমাকে একট উপদেশ দিতে ক্রপা হয়॥" প্রভূ ব**লিলেন**, "আমি তোমাকে স্বরূপের হত্তে সমর্পণ করিয়াছি। আমি যত না জানি তিনি তাহা জানেন। ওবে যদি আমার কাছে কিছু জানিতে চাও, তবে বলিতেছি। তুমি বৈরাগ্য করিয়াছ, স্মতরাং শারীরিক হথ ত্যাগ কর। গ্রামকথা বলিও না, কা ভ্ৰনিও না। দীন-ভাবে মানসে শ্রীরাধাক্তফের ভজনা কর।" এখনকার লোকে অনেকে বিগ্রহ পূজার বিরোধী। তাঁহারা বলেন, 'পুতুল পূজ। কেন করিব ? মনে মনেই পূজা করিব।' কিন্তু এই যে মহাপুরুষ দাস গোস্বামী "মানদে" শ্রীরাধারুষ্ণ ভজন করিতে প্রভু কর্ত্ব আদিষ্ট হইলেন, তরু তিনি তাহা পারিলেন না। কারণ সে ভজনে তথনও তাঁহার অধিকার হয় নাই, কাজেই প্রভুর আজ্ঞা সত্তেও বিগ্রহ সেবা আরম্ভ করিলেন। অগ্রে বিগ্রহ সেবা করিয়া, ক্রমে মানসে দেবা করিতে শিথিলেন, শেষে মানস-সেবাও ছাড়িয়া দিয়। বিরহে ব্যাকুল হইয়া বুন্দারণ্যে রাধারুফকে খুঁজিয়া বেড়াইতে

লাগিলেন। তথন রাধারুক উ,হার সহিত লুকোচুরি খেলা আরম্ভ করিলেন।

রঘুনাপের স্থায়, ভপবান আচার্ঘ্যও বিষয়ভ্যাগী। তাঁহার পিতা শতানন্দ থান ধনবান লোক। কিন্তু শ্রীভগবান আচার্য্য সেই অতুল বিষয় ত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণে রহিলেন। প্রভুর কাছে থাকেন, প্রভুকে না দেখিলে মরেন। তাঁহার কনিষ্ঠ গোপাল কাশীতে বেদ পাঠ করিয়া মহাপণ্ডিত হইলেন। তিনি আপন বিষ্যাবন্ধি দেখাইবার নিমিত্ত নীলাচলে দাদার নিকটে আসিলেন। তথন প্রভুর সঙ্গীরা সকলেই যেমন জগৎ-বিজয়ী ভক্ত, তেমনি জগৎ-বিজয়ী পণ্ডিত। কেছ পণ্ডিত ছইলে প্রভব সভায় ঘাইয়া তাঁহার বিছার পরিচয় দিতে ইচ্চা হয়। কিন্দ প্রভ বাজে-কথা জনেন না.—পাণ্ডিত্যে তাঁহার মন নাই। যদি ভক্তি-বিষয়ক কোন প্রস্তাব হয়, তবে নিতার অন্তরোধে হয়তো তাহা প্রবণ করেন। কিছু দেও অগ্রে নছে। যিনি যে কোন পুত্তক প্রণয়ন করেন, কি শ্লোক লিখেন, তাহা সভাৰতঃ প্রভুকে শুনাইতে ইচ্ছা হয়। আর প্রভুর যদি এরপ লোকের গ্রন্থ কি শ্লোক শুনিতে হয়, তবে আর তাঁহার দিবা রাত্রি অবকাশ থাকে না। তাই প্রভুর নিকটে কোন গ্রন্থকার কি কবি অগ্রে যাইতে পারেন না। যদি কেহ প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র থাকেন, তবে তিনি অগ্রে স্বরূপ গোস্বামীর রূপাপাত্র হয়েন। স্বরূপ যদি দেখেন ষে পুস্তক কি শ্লোক প্রভুকে শুনাইবার উপযুক্ত হইয়াছে, তবে প্রভর নিকট তাহাকে লইয়া যান। গোপাল বেদাস্ত পড়িয়া তাহার বিজা দেখাইতে নীলাচলে গিয়াছেন, কিন্তু শ্রোতা পান না। ভগবান গোপালকৈ প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন। প্রভু, ভগবানের সম্বন্ধে ভাগকে বিস্তর আদর করিলেন। তাহার পরে ভগবান গোপালকে বরূপের কাছে লইয়া গেলেন। স্বরূপের সহিত তাঁহার অতি স্থাভাব।

স্ক্রণকে বলিতেছেন, "এসো ভাই, গোপাল পড়িরা পণ্ডিত হইরা আসিরাছে, তাহার নিকট বেদাস্ত-ভাষ্য তনা যাউক।"

তথন, "প্রেম-ক্রোধ করি স্বরূপ বলরে বচন॥
বুদ্ধিন্ত হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হইয়ে যেবা শারীরিক ভাষ্য শুনে।
সেব্য সেবক ছাডি আপনাকে ঈশ্বর করি মানে॥"

স্বরূপ বলিলেন, "ভাই, তোমার একি কুবুদ্ধি হইল ? স্থামরা এখন কি তাই শুনিব যে, "আমিও যে, রুঞ্চও দে?" ভগবান আচার্য্য বলিলেন, "আমাদের বেদান্তে করিবে কি? আমরা রুঞ্চের দাদ। আমাদের রুঞ্চনিষ্ঠ-চিত্ত, বেদান্ত কি আমাদের মন ফিরাইতে পারে?" স্বরূপ বলিলেন, "তবুও বেদান্তে যাহা শ্রবণ কর তাহাতে ভক্তের হাদ্য ফাটে। সম্দায় মায়া, ঈশ্বর কেহ স্বতন্ত্র নাই, মৃক্তিই মহুষ্যের চরম ফল, ইত্যাদি কথা শুনিতে পারিব কিরূপে?" অতএব গোপালের বেদান্ত পড়াইয়া শুনান হইল না। তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়া অন্ত স্থানে চলিয়া গেলেন।

## পঞ্চম অধ্যায়

জৈষ্ঠ মাসে ভক্তগণ নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিয়াছেন, এমন সময় আউলির বল্লভন্তট্ট আসিয়া উপস্থিত। আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে, ইনি প্রভূকে প্রয়াগ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাটিতে লইয়া গিয়াছিলেন। ইনি একজন বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারক, শ্রীমন্তাগবতের টীকা ও অস্থান্থ গ্রন্থও লিথিয়াছেন। অতি স্বাধীন-প্রকৃতি; এমন কি.

শ্রীধরস্বামীর টীকাকে ছবিতে তাঁহার কোনরূপ **আশক্তা** হয় নাই। প্রভূকে প্রথম-দর্শনে চমকিত হয়েন, কিছুকাল সে চমক থাকে, এখন তাহার অনেক ভাদিয়া গিয়াছে। প্রভূকে প্রয়াগে দর্শন করিয়া বৃথিলেন — टेनिटे बैकुष्ण। তथन अन्तर त्य देवांत छन्त्र बहेबाहिल छाटा लाभ পাইল। প্রভুকে ভট্ট-ঠাকুর ঘরে লইরা গেলেন,। বল্লভ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের একটি নিয়ম আছে যে, ঠাকুর-ঘরে যে সকল দ্রব্য থাকে তাহা ঠাকুর-দেবা ব্যতীত অষ্ণ কোন কার্য্যে প্রযুক্ত হয় না, হইলে উচ্ছিষ্ট হুইয়া বায়, — স্থতরাং ঠাকুরদেবার অধোগ্য হুইয়া পড়ে। কিন্তু তথন প্রভৃতে ভট্টের ঈশারবৃদ্ধি হইয়াছিল, তাই তিনি 'সেবার দ্রব্যাদি দারাই প্রভুর ভিক্ষা সম্পন্ন করিলেন। প্রভু নীলাচলে আদিলে ক্রমে ভট্টের পূর্বকার চমক ভাঙ্গিয়া গেল,—ঈধার স্বাষ্ট হইল। এখন নীলাচলে প্রভক্ত সহিত এক প্রকার পাল্লা দিতে আসিয়াছেন। "চৈতন্তু" একজন বৈষ্ণব ধর্ম-প্রচারক, তিনিও তাহাই। অধিকন্ত তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনী করিয়াছেন, "চৈতত্ত্ব" তাহা করেন নাই। প্রভুকে মনে মনে थूव अक्षा करतन, তবে আপনাকেও কম अक्षा करतन ना। তিনি সংসারী. আর প্রভু দল্লাদী. কাজেই তাঁহার প্রভুকে প্রণাম করিতে হইল। প্রভু, বল্লভভটকে থুব আদর করিলেন। তথন ভট্ট মক্তৃতা করিতে লাগিলেন; বলিতেছেন, "তোমাকে দর্শন করিবার বড় সাধ ছিল, অভ জগল্লাথ ভাছা পূর্ণ করিলেন। ভোমার দর্শন বড় ভাগ্যের কথা। ভোমার স্মরণে লোক পবিত্র হয়। এমন কি, তুমি যেন সাক্ষাৎ ভগবান, তোমার শক্তিও সেইরূপ প্রবল। জগৎকে তুমি রুঞ্চনাম লওয়াইরাছ, প্রেমে ভাসাইয়াছ। এ সমুদায় কি ক্লফশক্তি ব্যতীত হইতে পারে ?" এই र उन्हें वक्क हो कविराज्यहन, देशंत्र मार्था अविकि कथां क काम मार्थ, किन তবু অক্ষরে অক্ষরে বঝা যায় যে, তিনি বক্ততা-গাত্র করিতেছেন, আর

তাঁহার জনম গর্কে পরিপূর্ণ। সে যাহাইউক, প্রভু উদ্ভরে বলিলেন, "আপনি বলেন কি? আমি মায়াবাদী সয়াসী, আমি ভক্তির কি বৃথি? তবে কৃষ্ণ কপা করিয়া আমাকে সংসঙ্গ দিয়াছেন, তাহাতেই আমি কতার্থ ইইয়াছি। এক সঙ্গ অহৈত আচার্যা। তিনি সাক্ষাং ঈশ্বর, সর্কাশান্ত্রে কেবল কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করেন। আর একজন শীনিত্যানন্দ, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মন্ত। আর একজন সার্বভৌম ভট্টাচার্যা, তিনি ক্রায় বেদাস্ত প্রভৃতি সর্কাশান্ত্রে প্রবীণ। রস কাহাকে বলে, তাহা প্রীরামানন্দ রায় আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন। আর একজন স্বরূপধামোদর, তিনি মৃত্তিমান্ ব্রজরস। আর একজন প্রীহরিদাস, বাঁহার নিকট নামের মহিমা শিখিলাম। তিনি প্রত্যুহ তিন লক্ষ নীম লয়েন।

ভট্ট বলিলেন, "এ সম্লায় ভক্তগণ কোথায়? আমি তাঁহাদিগকে দেখিতে বাসনা করি।" প্রভূ বলিলেন, "তাঁহাদিগকে এইখানেই পাইবেন। তাঁহারা রথোপলকে এখানে আসিয়াছেন।" ভট্ট মহাপণ্ডিত লোক, নিজদেশে তাঁহার সমকক্ষ লোক পান নাই, তাই নীলাচলে আপনার পাণ্ডিত্য দেখাইতে আসিয়াছেন। এই যে নীলাচলে ভক্তির লাগরে পড়িয়া গিরাছেন, ইহাডেও তাঁহাকে ভক্তি স্পর্শ করিতে পারে নাই। হে দন্ত! তোঁমাকে বলিহারি যাই! দন্ত এইরূপ বিষবৎ সামগ্রী! মহাপ্রভূকে দর্শন করিলেন, তাঁহার সহিত সঙ্গ করিলেন, রথাগ্রে তাঁহার নৃত্য দেখিলেন, ইহাডেও মন দ্রব হইল না। কেবল তর্ক করিবেন, তর্ক করিয়া জয়লাভ করিবেন,—এই মনের একমাত্র সাধ। প্রভাহ প্রভূবে সভাতে আগমন করেন; সেথানে শ্রীঅবৈত, সার্ব্বভেম করেন। ভট্ট নানা বাজেকথা বলিয়া প্রভূকে বিরক্ত করেন দেখিয়া, প্রভূকে কোন কথা কহিতে অবকাশ না দিয়া, শ্রীঅবৈত আপনি

তাঁহার কথার উত্তর দিতেন, কিন্তু ক্রেমে তিনিও আর পারেন না। ফারণ ভটের যে সমুদায় কথাবার্তা, সে করু, অর্থাৎ রসমৃদ্যু কি পদার্থপৃষ্ট। তাঁহার একটি প্রশ্ন শুনিলেই ব্রিবেন যে, তাঁহার কথা কিরপ অসার। বলিতেছেন, "আমি দেখি; তোমরা সকলে রুক্ষনাম লও, আবার রুক্ষকে প্রাণপতি বল,—ইহা কিরপে হয়? যে পতিব্রতা হয়, তাহার তো পতির নাম লইতে নাই?" এখন যাহারা দিবানিশি শ্রীক্রক্ষপ্রেমে কি বিরহে, কি হরিভজনে মুদ্ধ, তাঁহাদের নিকট এ সব কথা ভাল লাগিবে কেন ?

ভট্ট বালগোপাল উপাসক, আর প্রভুর গণ শ্রীরাধারুক্ষ উপাসক। অর্থাৎ বল্পভ বাৎসল্য রসে, আর প্রভুর গণ মধুর রসে শ্রীক্রক্ষকে ভন্ধন করেন। তাই, বল্পভ মধুর রসের ভন্ধনাকে গ্রহিবার নিমিত্ত ছল উঠাইলেন বে, "তোমরা রুক্ষকে প্রাণনাথ বল, আবার তাঁছার নাম লও কিরপে?" যদি সেথানে ঐরপ তার্কিক কেছ থাকিত, তবে সেও বলিতে পারিত, "আছো তুমি তো শ্রীক্ষককে আপনার পুত্র বলিয়া ভন্ধনাকর, তবে তাঁহাকে প্রণাম কর কিরপে?" ভট্টের আলায় প্রভু ও প্রভুর গণ একেবারে ভাক্ত বিরক্ত হইয়া গেলেন।

একদিন বল্লভ বলিতেছেন, "শ্রীধর-স্বামীর টীকার অনেক দোব আছে, আমি সে সমুদার দেখাইয়া দিয়াছি।" কিন্তু প্রকৃত-কথা,—এই শ্রীধর-স্বামীর নিমিত্ত জাবে শ্রীভাগবত জানিয়াছে। শ্রীধরন্ধামী না হইলে শ্রীভাগবত কেহ ব্রিতে পারিত না। সেই শ্রীধরকে ভট্ট বলিতেছেন, "আমি স্বামীকে মানি না।" এখন ভট্ট নীলাচলে মাসাধিক বাস করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গ কেবল প্রভূর গণ লইয়া, আর কোথাও স্থান নাই; তাঁহার এই সকল তর্কে লোকে অন্থির হইয়া গিয়াছে। প্রভূর সভায় ঘাইয়া আন্ফালন করেন। প্রথমে শ্রীক্ষাছেত কিছু কিছু উত্তর করিতেন, এখন তিনিও তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন। প্রভূ কথনও কিছু

বলেন না, চূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, ভটের শাসন প্রয়োজন। তাই যথন ভট বলিলেন, "আমি স্থামিকে মানি না." তথন প্রভূ বলিলেন, "স্থামীকে যে না মানে, সে বেখ্যার মধ্যে গণ্য।" প্রভূ বছন্ত করিয়া বলিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে এ কথা ঘোর দণ্ডের স্করণ হইল। ভট অপ্রতিভ হইয়া ঘরে গেলেন।

ভট্ট রজনীতে ভাবিতেছেন, "পূর্ব্বে গোঁসাই আমার সহিত সঙ্গেহ ব্যবহার করিতেন। এথানে আসিলেও প্রথমে সেইরপ ছিল। আমি নিমন্ত্রণ করিলে গ্রহণ করিতেন। এথন ক্রমে ক্রমে আমি সকলের অপ্রের হইয়াছি। সকলেই আমাকে দেখিলে দূরে বায়। প্রভুর সভায় আমার কথা কেই গ্রাহ্ও করে না: শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোঁসাই আমাকে একটু রুপা করেন দেখিয়া, প্রভু তাঁহাকে পর্যান্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার অর্থ কি? এইরপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার স্থবৃদ্ধি আসিল। তথন আবার ভাবিতেছেন, "আমি এখানে আসিলাম কেন? জয়লাভ করিতে? জয়লাভ করিয়া কি হইবে? এই যে বৈষ্ণবৃগ্ণ এখানে দেখিলাম, ইঁহারা সকলেই আমা হইতে ভাল,—রুষ্ণপ্রেমে ভাসিতেছেন। আমি সে ধন হইতে বঞ্চিত, আমি বৃথা-জয়ের আশায় সে মহাধন পরিত্যাগ করিয়াছি। প্রভু আমাকে দণ্ড করেন, তাহার কারণ কেবল আমার অভিমান। এই অভিমান গেলেই তিনি আমার প্রতি প্রসম্ন হইবেন।"

পরদিন প্রভাতে প্রভ্র নিকটে বাইয়াই ভট্ট তাঁহার চরণ ধরিয়া পড়িলেন, আর সরল ভাবে সকল কথা বলিলেন;—বলিলেন, 'প্রভ্, ব্রিয়াছি তুমি আমার পরমবন্ধ। তুমি আমার গর্ক দেখিয়া, রূপার্ত্ত হইয়া, উহা হইতে আমাকে অব্যাহতি দিবার নিমিত্ত, আমাকে দণ্ড করিতেছ। পূর্ব্বে এই দণ্ডে আমার ক্রোধ বোধ হইত। এখন ব্রিলাম ধে, এ দণ্ড নয়,—তোমার মহারূপা।" প্রভ্ অমনি দ্রবীভূত হইয়া বলিলেন, "তোমার হুইটি গুণ আছে, তুমি পণ্ডিত, আর তুমি ভাগবত। বাহাদের এই হুই গুণ আছে, তাহাদের গর্বব থাকিতে পারে না। তুমি ঠিক বুঝিয়াছ,—গর্বব ত্যাগ কর, তবেই ক্লম্ভ কুপা করিবেন।"

ভট্ট তথন প্রভার মুখ-পানে চাহিয়া দেখেন যে, তাঁহার সেই প্রণয়াকুল নরন ফ্রেছভরে তাঁহার পানে চাহিতেছে। তথন ব্যালেন যে তাঁহার: প্রতি প্রভুর আবার রূপা হইয়াছে। তাই সাহস করিয়া বলিতেছেন, "প্রভ, তুমি যে আমার প্রতি প্রসন্ন হইরাছ তাহার প্রমাণ-স্বরূপ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর, তাহা না হইলে আমি আর এখানে তিষ্ঠিতে পারিব না।" প্রভূ ঈষৎ হাস্ত করিয়া স্বীকার করিলেন। ভট্ট তথনি মহা-সমারোহ করিয়া প্রভূকে গণসহ নিমন্ত্রণ করিলেন.—নিমন্ত্রণে অমুপস্থিত রহিলেন কেবল শ্রীপণ্ডিত গদাধর গোঁসাঞি। পণ্ডিত গোঁসাঞির ন্তায় নিরাহ ভালমানুষ জগতে আর কেহ নাই, হইবারও নয়। যথন ভট্ট প্রভুর সালের অপ্রিয় হইলেন, তথন তিনি গদাধরের শরণ লইলেন। গদাধর নিষেধ করেন, কিন্তু ভট্ট শুনেন না। ভট্টের তথ্ন মন ফিরিয়াছে। তিনি এ পর্যান্ত বালগোপাল উপাসনা করিয়া আসিতেছিলেন। এখন প্রভুর গণের প্রেম দেখিয়া মাধুষ্য অর্থাৎ শ্রীরাধারুষ্ণ ভলনে প্রবৃত্ত হইবাছেন। তাই তিনি গ্লাধরের নিকট যুগল-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে চাহিলেন। গ্লাধর বলিলেন, "আমার দারা তাহা ইইতে পারে না. কারণ আমি প্রভুর দাসামুদাস, তাঁহার অন্তমতি বাতীত কিছু করিতে পারি না। প্রভুকে আমি ভয় করি না, তবে তুমি আমার এখানে আসিয়া থাক বলিয়া, তাঁহার গণ আমাকে এক প্রকার পরিজ্যাগ করিয়াছেন। তুমি প্রভুর শরণ লও, তবেই ভোমার মঙ্গল। সম্ভবতঃ अमाध्यत्त जेशानाम् छ छात्र श्राम कात्मित्र हम । यह कथात्र श्राह প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। যেদিন ভট্ট সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন. কে

দিন গদাধর সাহস করিয়া সেথানে ঘাইতে পারেন নাই। প্রভু সভার বাইয়া গদাধরকে না দেখিয়া স্বরূপ, জগদানদ ও গোবিদ্দ— এই তিন জনকে তাঁহাকে ভাকিতে পাঠাইলেন। গদাধর মহাহর্ষে আসিতেছেন। পথে স্বরূপ তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার কোন অপরাধ নাই, তবে তৃমি কেন প্রভুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে সব বলিলে না ?" গদাধর বলিলেন, "প্রভুর সহিত শঠতা করা ভাল বোধ করি না। প্রভু অন্তর্থামী, আমি যদি নির্দ্দোর হই, তবে তিনি আমাকে আপনা আপনি রূপা করিবেন।" তাহার পরে সভার যাইয়া গদাধর রোদন করিতে করিতে প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্কন করিলেন; ভারপর বলিতেছেন, "তুমি আমার উপর আদপে কোধ কর না, কিছ ভোমার কোধ দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা করে; তাই তোমাকে চালাইবার নিমিত্ত আমি ভোমার উপর কপট-ক্রোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু কোন মতে তোমার ক্রোধ জন্মাইতে পারিলাম না; কাজেই আমি ভোমার নিক্ট বিক্রীত।"

ইহার কিছুদিন পরে, প্রভ্র অমুমতি লইয়া গদাধরের নিকট ভট্ট যুগল-ভজনের মন্ত্র লইলেন। এখন ইহার রহস্ত শ্রবণ করুন। ভট্ট নিজের দেশে অনেক শিঘ্য করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার। সকলেই বাল-গোপাল উপাসক। এদিকে তাঁহাদের গুরু সে পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া যুগল-ভদ্ধন আরম্ভ করিলেন। এই বাল-গোপাল উপাসক-ভজ্জের গোটা এখন ভারতবর্ষের অনেক স্থলে, এমন কি শ্রীবৃন্দাবনে পর্যান্ত, বড় প্রবল।

হরিদাস অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তব্ও তাঁহার সাধনের আগ্রহ কমে নাই। প্রত্যন্থ তিন লক্ষ নাম উচ্চৈঃম্বরে জপ করেন। মনে বিশ্বাস, এই হরিনাম যে শুনিবে, কি স্থাবর কি জন্ম, সকলেই উদ্ধার ইইয়া যাইবে। বৈশ্বব-শান্তবেন্তারা বলেন যে, হরিদানের হারা প্রভু জীবের নিকট নামের মাহান্ত্যা প্রচার করেন। কিন্ত হরিদান জীবকে আর একটি প্রধান শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ দীনতা। হরিদানের স্থায় দীন ত্রিজগতে হয় নাই ও হইবে না। হরিদানের দীনতা দেখিলে প্রভু বিকল হইতেন। হরিদান কোথাও গমন করেন না, পাছে কোন সাধুমহান্তকে স্পর্ল করিয়া অপরাধী হয়েন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার স্পর্ণ ব্রহ্মা প্রযন্ত বাঞ্ছা করেন। হরিদান প্রভুলত কুটীরে দিবানিশি বাস করেন এবং নাম জপ করেন। প্রভু প্রত্যহ সমৃদ্র হইতে স্থান করিয়া প্রত্যাগমনকালে একবার হরিদানকে দর্শন দিয়া যান। কথন-বা পার্ষবগণ সহ হরিদানের কুটীরে যাইয়া ইইগোন্ঠা করেন। গোবিন্দ প্রত্যহ তাঁহাকে প্রসাদ দিয়া যান।

এক দিবস গোবিন্দ বাইয়া দেখেন যে, হরিদাস শয়ন করিয়া মন্দ মন্দ জপ করিতেছেন, উচ্চৈঃস্বরে জপিবার শক্তি নাই। গোবিন্দ বলিলেন, "উঠ, প্রসাদ গ্রহণ কর।" হরিদাস গাজোখান করিলেন, তারপর বলিতেছেন, "য়য় আমি লজ্মন করিব। যেহেতু আমার সংখ্যা-নাম-জপ এখনও হয় নাই।" আবার বলিতেছেন, "মহাপ্রসাদ উপেক্ষা করিতে নাই। স্ত্তরাং কি করিব ভাবিতেছি।" ইহা বলিয়া মহাপ্রসাদকে বন্দনা করিনা একটি অয় বদনে দিলেন। হরিদাসের এইরূপ অবস্থা ভানিয়া প্রভু পরদিবস তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। হরিদাস অমনি উঠিয়া তাঁহাকে সাইলে প্রণাম করিলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদাস, তোমার পীড়া কি?" হরিদাস বলিলেন, "আমার শারীরিক পীড়া কিছু নাই। তবে মন অস্কৃত্ব, কারণ আমি আর সংখ্যা-নাম জপ করিয়া উঠিতে পারি না।" প্রভু বলিলেন, "বৃদ্ধ হইয়াছ, এখন সাধনে এত আগ্রহ কয় কেন? সংখ্যা কমাইয়া দাও। তুমি জগতে নাম-মাহাত্ম্য

প্রকাশ করিতে আসিয়াছ, তোমার রুপায় জীবে উহা বেশ জানিয়াছে ৷ তোমার দেহ পবিত্র, এরপ করিয়া শরীরকে আর তঃখ দিও না ।"

তথন হরিদাস অতি কাতরে ও করজোড়ে বলিতেছেন, "প্রভু ও সব কথা এখন থাকুক। আমাকে একটি বর দিতে হইবে। তুমি অবশু লীলাসম্বরণ করিবে বৃশ্বিতেছি। সেটী আমাকে দেখিতে দিও না। দোহাই প্রভু, যাহাতে আমি শীঘ্র-শীঘ্র যাইতে পারি সেই অনুমতি কর।"

এই কথা শুনিয়া প্রভুর আঁথি ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি বিনলেন, "হরিদাস, তুমি বল কি! তুমি ছাড়িয়া গেলে আমি কাহাকে লইয়া এখানে থাকিব? কেন তুমি নির্দিয় হইয়া ভোমার সঙ্গ-স্থথ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে চাও? তোমার স্থায় ভক্ত ব্যতীত আমার আর কে আছে?

হরিদাদ বলিলেন, "প্রভু, আমাকে এ দব কথা বলে ভূলাইও না।
কত কোঁটী মহান্-ব্যক্তি তোমার লীলার সহায় আছে। আমি কুদ্র-কাট
মরিয়া গেলে তোমার অভাব হইবে, এরূপ অভায় কথা তুমি কেন বল?
আমাকে ছেড়ে দাও প্রভু, আমি যাই।" ইহা বলিয়া রোদন করিতে
করিতে হরিদাদ প্রভুর পায়ে ধরিয়া পড়িলেন। আবার বলিভেছেন,
"আমার স্পর্দার কথা শুনুন। আমি যাইব,—তোমার শ্রীপাদপদ্ম হুদ্যে
রাঞ্মি, তোমার চক্রবদন দেখিতে-দেখিতে, আর তোমার নাম উচ্চারণ
করিতে-করিতে। বল প্রভু, আমাকে এই বর দিবে?"

যেমন অল-মেঘে পূর্ণচন্দ্র আবরণ করে, সেইরূপ হুংখে প্রভুর শ্রীবদন অন্ধকার হইয়া গেল, উত্তর করিতে পারিলেন না ;—অনেকক্ষণ মলিন-বদনে ও অবনত-মন্তকে নীরব হইয়া রহিলেন। পরে ধারে-ধীরে বলিলেন, "তুমি যাহা ইচ্ছা কর, রুষ্ণ তাহাই পালন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই; তবে আমি তোমা-বিহনে কি-কটে থাকিব তাহাই ভাবিতেছি।" ইহা বলিয়া বিমর্থ-চিত্তে প্রভু উঠিয়া গেলেন।

পরদিবস প্রাতে প্রভু খুগণ সহিত হরিদাসের কুটীরে উপস্থিত · इंटेलन । विलिट्टाइन, "इतिमान, नमाठात वन ।" इतिमान विलिट्डाइन, "প্রভু, তোমার যে আজ্ঞা তাহাই হউক।" হরিদাস ব্রিয়াছেন যে, প্রভূ তাঁহার প্রার্থিত বর প্রদান করিয়াছেন। ইহাই বলিতে-বলিতে হরিদাস কুটীর হইতে বহির্গত হইরা ধীরে ধীরে আদিনায় আসিয়া প্রভুর ও ভক্তগণের চরণে প্রণাম করিলেন। হরিদাস হর্কল হইয়াছেন, দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। তথন প্রভু তাঁহাকে যত্ন করিয়া বসাইলেন. আর তাঁহাকে বেড়িয়া সকলে নাম-সন্ধীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাস মধ্যস্থলে রহিয়াছেন,—কেন, না মরিবার জন্ত ! ভক্তগণ নৃত্য করিয়া বিচরণ করিতেছেন, আর হরিদাস স্থবিধা মত তাঁহাদের পদধলী লইয়া সর্ব্বাকে মাথিতেছেন। এইরূপে হরিদাদ ভক্ত-পদ্ধূলীতে ধুস্রিত হইলেন। নতা করিতেছেন স্বরূপ ও বক্রেশ্বর, আর গাইতেছেন কে. না স্বরং প্রভু, স্বরূপ, রামন্বার, সার্বভৌম ইত্যাদি। পরে প্রভু কীর্ত্তন রাথিয়া ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া হরিদাসের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। অতা বক্তা স্বয়ং প্রভ, আর বর্ণনীয় বিষয় হরিদাসের গুণ। ভক্তগণ হরিদানের গুণ শ্রবণ করিতে-করিতে বিহবল হইয়া, তাঁহার চরণে প্রণাম কবিতে লাগিলেন।

হরিদাস তথন ধীরে-ধীরে সেথানে শরন করিলেন। তাঁহার মন্তক ও সর্বাঙ্গ ভক্ত-পদধ্লার ভূষিত। আর মুখে বলিতেছেন, "দর্যামর প্রভূ! শ্রীগৌরাঙ্গ! এ দিনকে চরণে স্থান দিও।" পরে প্রভূকে তাঁহার নিকট বসাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করার, তিনি বসিলেন। আর হরিদাস অমনি •প্রভূর চরণ ধরিরা আপনার হৃদরে স্থাপিত করিলেন। প্রভূ আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। তিনিই না হরিদাসকে বর দিয়াছেন? তাহার পরে হরিদাস তাঁহার নয়নম্বর প্রভূর মুখচক্রে অপিত করিয়া স্থধাপান করিতে লাগিলেন। ইহাতে হইল কি, না তাঁহার নয়নদ্ম দিয়া প্রেমধারা পড়িতে লাগিল। তথন হরিদাস, প্রভুর নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, আর, (বথা চৈতক্ষচরিতামৃত)

"নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রামণ।"

তুট দিবদ পূর্বে হরিদাদের সামাস্ত কিছু অন্থ হইয়াছিল, তাহার পরদিন তিনি প্রভুর নিকট বর প্রার্থনা করেন, আর তৃতীয় দিনের দিন আপনি কুটীরের বাহিরে আসিলেন, বসিলেন, শর্ম করিলেন, নানারূপে চিরদিনের মনের বাঞ্চা পূর্ণ করিলেন, করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে চলিয়া গেলেন ! হরিদাস যে যাইবেন, ভক্তগণ তাহা মনেও ভাবেন নাই। হরিদাসের অম্বর্থ হইয়াছে, তাই তাঁহার বাড়ী কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছেন। হরিদানের সহিত প্রভুর যে গোপনে কথা হইয়াছে তাহা ভক্তগণ জানিতেন না। এ গোপনীয় কথা ভক্তগণ তথনি জানিলেন, ৰথন প্রভূ হরিদাসের গুণ বর্ণনাকালে বলিলেন যে, "হরিদাস যাইতে চাহিলেন, আমি রাথিতে পারিলাম না ॥ হরিদাদ আমাকে দম্মথে রাথিয়া গোলকে ষাইবেন এই প্রার্থনা করিলেন, আর রুষ্ণ তাহাই করিলেন।" ভক্তগণ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। হরিদাস যে গিয়াছেন কেহ ইহা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিলৈন না, কিন্তু পরে দেখিলেন যথন হরিদাস প্রকৃতই অন্তর্ধান করিয়াছেন, তথন সকলে গগন ভেদিয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রভ তথন হরিদাসের মৃতদেহ কোলে করিয়া উঠাইলেন ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু আনন্দে বিহবল। প্রভুর আনন্দ কেন? না, হরিদাসের জয় দেখিয়া, আর ভক্তের প্রতাপ দেখিয়া। তথন ভক্তগণও প্রভুর আনন্দের তরঙ্গে পড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

শ্রভগবানের পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কিছুই নাই,—ভক্তই শ্রীভগবানের পরিবার। আপনারা কি এমন কাহাকে দেখিয়াছেন, বাঁহার ত্রিজগতে

কেহ নাই, প্রথচ তাহাতে তাঁহার অভাব বোধ নাই? তাঁহার নিজের প্রস্তু নাই, তিনি সকল বালককে আপন পুত্রের স্থায় শ্লেহ করেন। সকল ন্ত্রীলোকই তাঁহার মা। তাঁহার সম্পত্তিতে সকলের অধিকার আছে। কেহ মরিয়াছে, তাহার নিমিত্ত তিনি রোদন করিতেছেন। অর্থাৎ অন্তের হথে হুখী, চুংখে চুংখী হইতেছেন। শ্রীভগবান দেই প্রকার, — তাঁহার কেহ নহে, তিনি সকলের। হরিদাসের মৃতদেহ কোলে করিয়া প্রভু দেখাইলেন যে, ভক্তে ও ভগবানে কত প্রীতি। যেমন ঠাকুর আমার শ্রীপ্রভু, তেমনি ভক্ত আমার হরিদাস। হরিদাস যেমন ভক্ত, তাঁহার অন্তর্জানও সেইরপ! এভু বিহ্বল হইয়। নৃত্য করিতেটেন, এমন সময় স্বরূপ তাঁহাকে অন্তেষ্টিক্রিয়ার কথা জানাইলেন। তথন একথানা গাড়ী আনা হইল, ও তাহার উপর হরিদাদের মৃতদেহ স্থাপিত করিয়া সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে সমদ্রের দিকে গমন করিলেন। গাড়ী চলিতেছে, প্রভু অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে বাইতেছেন, আর পশ্চাতে ভক্তগণ কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে, আর সঙ্গে বছতর লোক ছবিধ্বনি করিতে করিতে চলিয়াছেন। সমুদ্রতীরে বাইয়া মৃতদেহ নামাইয়া স্নান করান হইল। গুড় বলিলেন, "অতাবধি সমুদ্র মহাতীর্থ হুইল। তথ্য ভক্তগণ বালকার মধ্যে সমাধি থ্যান করিলেন। তৎপরে হরিদানের অঙ্গে মাল্যচন্দন দিলেন, আর ভক্তগণ তাঁহার পাদোরক পান করিলেন। পরে সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার দেহকে সেই সমাধিতে শয়ন করাইলেন। যথা চৈত্রচরিতামতে—

> "চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন। বক্তেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দ নর্ত্তন॥ হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়। আপনি শ্রীহন্তে বালু দিলেন তাঁহার গায়॥

তৎপরে কবর বালুধারা পূর্ণ করিয়া তাঁহার উপর দৃঢ় করিয়া বাঁধা হইল।
তথন আবার নর্ত্তন ও কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শেষে সকলে জলে ঝাঁপ
দিয়া আনন্দে হরিধ্বনির সহিত জলকেলি করিতে লাগিলেন।

স্নানান্তে সকলে উঠিয়া হরিদাসের কবর প্রদক্ষণ করিলেন। তাহার পর কাহাকে কিছু না বলিয়া প্রভু ঐ পথে একেবারে মন্দিরের দিকে বাইতে লাগিলেন, কাজেই সকলে তাঁহার অফুগমন করিলেন। প্রভু মন্দিরে কেন বাইতেছেন, কেহ স্বপ্লেও তাহা ভাবেন নাই। সকলে ভাবিতেছেন প্রভু দর্শনে চলিয়াছেন। কিন্তু তাহা নয়। যেখানে পদারীগণ পণ্য দ্রব্য বিজ্ঞায় করিবার নিমিন্ত বিদায় আছে, প্রভু সেখানে যাইয়া কাপড় পাতিলেন; বলিলেন, "আমার হরিদাসের মহোৎসবের নিমিন্ত ভিক্ষা দাও।" প্রভুর কথা শুনিয়া ভক্তগণ হাহাকার করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। পদারীগণ সকলে তটস্থ হইয়া ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হইল। স্বর্মণ তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন; আর প্রভুকে নিবেদন করিলেন "আপনি বাদায় চল্ন, আমরা ভিক্ষা লইয়া যাইতেছি।" প্রভু ভক্তগণের সহিত বাদায় গমন করিলেন। স্বর্মণ চারিজন বৈষ্ণব রাখিয়া ভিক্ষা আরম্ভ করিলেন; বলিলেন, তোমরা প্রত্যেকে এক একটা দ্রব্য দাও।" এইরূপে চারিটী বোঝা করিয়া তিনি বাদায় আদিলেন।

এদিকে হরিদাদের অপ্রকট সংবাদে মহা কোলাহল হইয়া নগরময় হরিশ্বনি আরম্ভ হইয়াছে। নীলাচলে মৃসলমানের আসিতে নিষেধ। যথন প্রভু সন্ধ্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চলিলেন, তথন হরিদাস রোদন করিয়া বলিলেন ধে, কিরপে প্রভুকে দর্শন করিবেন, যেহেভু তাঁহার নীলাচলে যাইবার অধিকার নাই। তথন প্রভু প্রভিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন বে,—'আমি তোমাকে সেথানে লইয়া যাইব।'' আজ সেই হরিদাসের অন্ধর্জানে বাল বৃদ্ধ যুবা, ব্রাহ্মণ ক্ষজ্ঞিয় বৈশ্ব শৃদ্ধ, সকলে

আনন্দে ও ভক্তিতে গদগদ হইয়া হরিধ্বনি করিতেছেন। তাই বলি, ভক্তি জাতির উপরে, সকলের উপরে।

স্বরূপ গোঁসাই যে চারি বোঝা ভিক্ষা লইরা আসিলেন তাহাতে আর মহোৎসব হইত না। কারণ হরিদাসের ক্রিয়াতে প্রসাদ পাইতে নগর সমেত লোকের সাধ হইল। তবে রামানন্দের ভাই বাণীনাথ বহু প্রাসাদ আনিলেন, আর আনিলেন কাশীমিশ্র,—যিনি মন্দিরের কর্তা।

বৈষ্ণবগণকে প্রভূ সারি সারি বসাইলেন, আর চারিজন সহায় লইয়া নিজে পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। যেন মহাপ্রভূর পিতৃবিরোগ গুইয়াছে, তাঁহার সেই ভাব।

> "মহাপ্রভুর শ্রীহন্তে অল্প না আইদে। এক পাত্রে পঞ্চলনার ভক্ষ্য পরিবেশে॥"

শ্বরণ, প্রভুকে এই কার্য্য হইতে নিরন্ত করিলেন; করিরা, তিনি শ্বরং, আর বলবান কানীশ্বর, জগন্ধাথ ও শহুরকে লইরা পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। প্রভু ভোজন না করিলে কেহ ভোজন করেন না, কিন্তু সে দিবস কানীমিশ্রের বাটাতে প্রভুর নিমন্ত্রণ ছিল। এমন কি, হরিদাসের অন্তর্জানের অতি অন্তর পূর্বেও প্রভু ব্যতীত আর কেহ জানিতেন না বে, হরিদাস তথনি নিত্যধামে গমন করিবেন। কানীমিশ্র প্রভুর ভিকার সামগ্রী সেধানে লইরা আসিলেন। প্রভু সন্ধ্যাসীগণ লইরা বসিলেন, আর বত্ব করিয়া সকল বৈষ্ণবকে আকণ্ঠ প্রিয়া ভোজন করাইলেন। কারণ পূর্বেব বলিয়াছি বে,—প্রভুর যেন এ নিজের কাজ, যেন তাঁহার পিছ্ঞান্ধ!

ভোজনাত্তে প্রভূ সকলকে মাল্যচন্দন পরাইলেন্। তাঁর পরে <িতেছেন—

"इतिमारमञ्ज विकासाध्मव त्य केन मर्नन । যেই তাহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীৰ্ত্তন ॥ ষেই তাঁরে বালু দিতে করিল গমন। তাঁর মহোৎসবে যেবা করিল ভোজন ॥ অচিরে হইবে সবার রুফ প্রেম-প্রাপ্তি। হরিদাস দরশনে হয় ঐচ্চে শক্তি॥ কপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতম্ব ক্ষের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ।। ক্রবিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে। আমার শক্তি তাঁরে নারিল রাখিতে ৷ ইচ্চামাত্তে কৈল নিজ প্রাণ নিজমণ। পূর্বেষ ষেই শুনিয়াছি ভীম্মের মরণ। হরিদাস আছিল। পৃথিবীর শিরোমণি। তাঁগ বিনা রত্নশূকা হইল মেদিনী॥ জয় হরিদাস বলি কর হরিকানি। ইহা বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥ সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস। নামের মহিমা সেই করিলা প্রকাশ ॥ তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিলা। হৰ্ষ বিষাদে প্ৰভূ বিশ্ৰাম করিলা॥"

প্রভূ বলিলেন, "কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সঙ্গ দিয়াছিলেন, কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আবার তাঁহাকে লইয়া গেলেন।" বস্তুতঃ হরিদাসের অন্তর্জানে প্রভূর প্রাত্যাহিক একটি স্থথের কার্য্য কমিয়া গেল। অর্থাৎ প্রভাহ সম্দ্রস্লানের পর হরিদাসকে দর্শন দেওয়া যে কার্য্য ছিল, তাহা আর রহিল

না। হরিদাস বে বর মাগিলেন, তাহা পাইলেন। এই, প্রেমের হাট ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। প্রভু বে লীলা সম্বরণ করিবেন, তাহার স্থচনা আরম্ভ হইল। হরিদাসের অন্তর্জান তাহার প্রথম লক্ষণ।

लाक वल य मात्रा छा। कत्र, कतित्रा माधु ३७। किन मनूषा यनि মান্তা তাগ করিল, তবে তাহার রহিল কি? যাহার মান্তা নাই সে তো অহর। মায়া, মোহ, ইত্যাদি বড় ঘুণার বস্তু বলিয়া কোন কোন শান্ত্রে উক্ত হইরাছে। কিন্তু মায়ামোহ বলে কারে ? স্ত্রীকে ভালবাসা, সম্ভানকে স্নেহ করা, পিতামাতাকে কি শ্রীভগবানকে প্রেমন্ডক্ষি করা, —এ সমুদায় উপরোক্ত শাস্ত্রের হিসাবে "মায়া"। কিন্তু এ সমুদায় যদি পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে মহুয়ের মহুয়াত্ব কিছুমাত্র থাকিবে না। মায়া-শূন্ত যে মহুদ্য-দে অহুর, রাক্ষ্য, অপদেবতা, ভূত, পিশাচ, ইত্যাদি। আমাদের যিনি ভগবান তিনি মান্তামর, আমরা কিরপে ও কেন মারা ত্যাগ করিব? ক্লফের চক্ষে কথায়-কথায় অল, প্রীক্লফ দীনদ্যার্দ্র, প্রীক্লম্ভ বিরহে-কাতর, প্রেমে-পাগল,—তবে মহুদ্য কিরপে মায়ামোহশুক্ত হুইবে ? এই যে নীলাচলে আমার প্রাণগোরাক প্রেমের হাট বসাইয়াছেন, ইহারা সকলে মিলিয়া এক বৃহৎ পরিবার-স্বরূপ বাস করিতেছেন। এই পরিবারের মধ্যে গৃহী আছেন,—যেমন রামানন ; সক্লাসী আছেন,—বেমন পুরী, ভারতী; উদাসীন আছেন,—বেমন হরিদাস। হরিদাস যথন অন্তর্জান করিলেন, সেই পরিবার মধ্যে একজন অদর্শন হইলেন। হরিদাসের অভাব সকলে, এমন কি প্রভু পর্যান্ত, অফুভব করিতে লাগিলেন। "এমন সঙ্গ আমি আর কোণায় পাইব ?" হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুর এই কথা!

হরিদাসের স্বচ্ছন্দ মরণ, ইহার নিমিত্ত বিম্মাবিট হইবার কারণ নাই। ঠাকুর মহাশন, রসিকানন্দ প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণ ইহা **অপেকাও**  আশ্রুহারপে অকপট হরেন। প্রকৃত কথা, ভক্তি-চর্চার স্থায় শক্তি-শশ্রম যোগ আর নাই। এই যোগের কথা দিতীয় খণ্ডে প্রভুর রাঢ় দেশ ভ্রমণকালীন কিছু বর্ণনা করিয়াছি। শরীররূপ উপপতির সহিত জীবাত্মারূপ রমণীর প্রীতি ধ্বংস করিয়া, তাহার পরমাত্মারূপ পতির সহিত মিলন সংঘটনের নামই "যোগ"। জীব "রুফ্ রুফ্" বলিয়া বতই সাধনা করেন, ততই তাঁহার শরীররূপ উপপতির প্রতি প্রীতি লঘু হইতে থাকে। তাহার পর ভক্তের এরূপ একটি অবস্থা হয় যে, তাঁহার শরীরের সহিত জীবাত্মার যে বন্ধন, তাহা অতি-জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তথন জীব,—ভক্তিযোগীই হউন, কি জানবোগীই হউন,—মাপনার শরীর হইতে অনায়াসে আপনার জীবাত্মা নিক্রামণ করিতে পারেন। স্নতরাং এরূপ অধিকারী-জীব অনায়াসে ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারেন। হরিদাস অতি বৃদ্ধ হইরাছেন, শরীর অকর্মণা হইয়াছে; তাই ভাবিলেন যে, আর এখানে থাকা ভাল নয়। তথন প্রভুর নিকট বর মাগিলেন। প্রভু দেখিলেন যে, হরিদাসের এরূপ অবস্থায় যাওয়াই ভাল, তাই বর দিলেন। আর হরিদাস হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

বীশুরীই যে অবতার, তাহা কে ন। স্বীকার করিবেন ? তাঁহার অচিস্ত্য-শক্তিতে রক্তপিপাস্থ জাতি সম্নায় অনেক পরিমাণে শাস্ত হইয়াছে। এই যীশুরীই তাঁহার হত্যাকারিগণের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন বে, "প্রভু, ইহাদিগকে ক্ষমা করুন।" এ কথা যথন আমরা প্রথম বাইবেল গ্রন্থে পাঠ করিলাম, তথন আমাদের বিশ্বরে আনন্দের উদয় হইল। তথন মনে এই ক্ষোভ হইল বে, আমাদের মধ্যে এরপ উনাহরণ দেখাইবার কিছু নাই। গ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিগণ ঐ কথা লইয়া আমানিগকে চিরদিন লক্ষা দিয়া আসিতেছেন; বলিতেছেন, "দেখাও দেখি, এরপ মহন্ত কোথায়, কোনও কালে কেহ দেখাইতে পারে কি না।" আমরা

মাথা হোঁট করিয়া চুপ করিয়া থাকিতাম। কেন না, আমরা তথন প্রভুর লীলা জানিতাম না। "আমরা" মানে—এদেশে যাঁহারা ভদ্রলোক বলিরা অভিহিত। কারণ প্রভুর ধর্ম সাধারণত: ব্রাহ্মণপণ্ডিত**গণে**র মধ্যে অপ্রচারিত থাকে; আরু নবশাখগণ প্রভৃতি বাহাদের মধ্যে প্রচারিত ছিল, তাহারা বিভাচর্চা করিত না। কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণব্যোষামী তাঁহারা কেন প্রভুর লীলা জগতে প্রচার করেন নাই, সে কথার উত্তর আমরা কি দিব ? তবে এই বলিতে পারি যে, যখন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের, প্রভুর অপরিসীম রূপায়, খ্রীগোরাক-বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা হইল, তথন অনেকের চরণে তাহার শরণাগত হইতে হইয়াছিল, কিন্ত কেহ কিছু বলিতে পারিলেন না। যাঁহারা গোস্বামী, পণ্ডিত, তাঁহারা শ্রীভাগবত পড়িয়াছেন, গোস্বামিগ্রন্থ পড়িয়াছেন, কিন্তু প্রভুর লীলা কেহ জানেন না। যিনি বড় জানেন, তিনি এচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন। সেও বেখানে লীলাকথা আছে সেখানে নয়, বেখানে তত্ত্বকথা আছে সেথানে। প্রীচৈতন্তভাগবত বলিয়া যে একথানা গ্রন্থ আছে, অনেকেই তাহার সংবাদ রাখিতেন না। স্থতরাং বৈষ্ণবধর্ম কি, প্রভু কে, তিনি কি করিয়াছেন, ইহা প্রায় কেহই জানিতেন না।

তাহার পরে প্রভ্র লীলা পাঠ করিয়া দেখি যে, বীশু যেরূপ মহর্ম দেখাইয়াছিলেন, হরিদাস তাহা অপেক্ষাও অধিক মহন্ত দেখান। বীশু তাঁহার হত্যাকারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "পিতা! ইহাদিগকে আমার হত্যারূপ অপরাধ হইতে মার্জ্জনা কর।" আর হরিদাস বলিলেন, "প্রভ্, ইহাদিগকে উদ্ধার কর!" আমার নিডাইয়ের মন্তক দিয়া রূধির পড়িতেছে, আর তিনি মাধাইয়ের নিমিত্ত প্রভুর চরণ ধরিয়া মিনতি করিতেছেন। এ সম্দায় কেবল গৌরাক্ষ-লীলায় পাওয়া যায়, অক্স কোথাও নাই।

অপর, আমাদের দেশে, সমাজে ও সাধন-ভজনে, অনেক বাছক্রিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ইহা দেখিয়া বিদেশী লোক হাস্ত করেন ও আমাদের দেশের বৃদ্ধিমান লোকেরা কুর হয়েন। মনে করুন, এক জাতির সহিত অন্ত জাতির বিবাহ হইবে না। শুধু তাহা নয়, এক জাতির ছই খেনী चाह्न, छाहारमत अतुम्भारतत मरधा विवाह हहेरव ना । रमधन, वारतत ६ ताहीत উভয়েই ব্রাহ্মণ, অথচ ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হইবে না। ইহার ফলে হিন্দুকূল নির্মাল হইতেছে। কিন্তু মহাপ্রভুর বিচারে জাতি, कि विश्वा, कि थन, कि श्रम लहेबा ছোট वर्फ विहात नरह, -- हेहा किवन ভক্তি লইয়া। হরিদাস মুসলমান, তাঁহার পাদোদক মহাকুলীন ব্রাহ্মণ পান করিলেন। ইহা সামাজিক নিয়মের খোর বিরোধী কার্যা। কিন্তু প্রভুর ধর্মে এ সমস্ত বাহ্যক্রিয়া কিছু নাই। আবার হরিদাস বৈষ্ণব, তাঁহার দেহ দাহ না করিয়া কবরে প্রোথিত করা হইল কেন? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বৈষ্ণব-ধর্ম্মে এই সমুদায় ছাই মাটীর কথা লইয়া কচকচি নাই। যথন দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া গেল, তথন উহা ভস্মগং কর কি মৃত্তিকায় প্রোথিত কর, তাহাতে কিছু আইদে যায় না। বুদ্ধিমান পাঠক একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই সমুদায় অনর্থক সামাজিক নিয়মের নিমিত হিন্দু-সমাজে একতা নাই, আর উহা চারে থারে গেল।

ভবানন্দের পাঁচ পুত্র, সকলেই প্রভুর দাস। রামানন্দ প্রভুর বামবাহ—বিশাখার অবতার, বাণীনাথ, প্রভুর সেবায় নিযুক্ত, গোপীনাথ বিষয়কার্য্য করেন। ইহাদিগের তুইজন,—রামানন্দ ও গোপীনাথ, প্রভাপক্রের সাম্রাজ্যের অধীন রাজ্যশাসন করেন। ইহাদিগকে অধিকারীও বলে, রাজাও বলে। ইহারা রাজার যে কার্য্য তাহাই করিতেন, তবে মাসিক বেতন পাইতেন। এই রাজার

খদি অসম্ভট হইতেন, তবে চাকুরি বাইত। এইরূপ গোপীনাথ মাল-জাঠার অধিকারী। তাঁহার নিকট মহাজনের লক কাহন পাওনা হয়। গোপীনাণ চিরদিন বড় বাবু-লোক, অপব্যয়ে সমুদায় উড়াইয়া দেন । মহারাজ-সরকারে দেনার টাকা দিতে পারেন না। সেই ক্লণ-শোধের প্রস্তাবে বলিলেন, "আমার ১০।১২টা ঘোড়া আছে, তাহাই মূল্য করিয়া লও। আর যাহা কিছু বাকি থাকে, অক্সান্ত দ্রব্য বেচিয়া দিব।" প্রতাপরুদ্রের কুমার, পুরুষোন্তম জানা, সেই ঘোড়াগুলির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন, তাঁহার এ বিষয়ে বুৎপত্তি ছিল। তিনি অল মূল্য বলিতেছেন দেখিয়া গোপীনাথ ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "আমার খোড়া ভোমার মতন ঘাড় ফিরাইয়া এদিক ওদিক চাহে না, তবে এত কম মূল্য কেন বল ?" সেই রাজপুত্রের রোগ ছিল, তিনি ঐক্লপ ঘাড় ফিরাইতেন। কাজেই গোপীনাথের কথায় তিনি আরও চটিয়া গেলেন। গোপীনাথের ভরসা এই যে, তাহারা কয়েক ভাই রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রিয়পাত্র। সেই বলে রাজার পুত্রকে পর্যান্ত ত্র্ব্বাক্য বলিতে সাহসিক হইয়াছিলেন। রাজপুত্র কাজেই রাজার কাছে গোপীনাথের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিলেন। এইর্ন্নপে প্রতাপর্বদ্রের নিকট কোনক্রমে অমুমতি লইয়া গোপীনাথকে চাকে চড়ান হইল। চাক মানে এই যে, নিয়ে থড়া পাতিয়া উপরে অপরাধীকে রাখা হয়। সেখান হুইতে অপরাধীকে এরপ ভাবে ফেলিয়া দেওয়া হয় যে. সে দ্বি**ণণ্ড হুই**য়া যায়। গোপীনাথকে যথন চাঙ্গে চড়ান হইল, তথন নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল। প্রতাপরুদ্রের নীচেই ভবানন্দ-পরিবারের মান। তাঁহার পুত্রকে চাঙ্গে চড়ান হইল, ইহাতে নগরে অবশ্র গোল হইবার কথা। কয়েকজন আসিহা প্রভর শারণ লইয়া বলিল, "প্রভু রামানন্দের গোষ্ঠা তোমার দাস; তাহাদিগকে বক্ষা কর।

এখন রাজা প্রতাপক্ষদ্র প্রভুর দাস। প্রভাপক্ষদ্র আপনি প্রভুর নাম রাখিরাছেন, "প্রতাপক্ষদ্র-সংক্রাভা"। প্রভু একটী কথা বলিলে গোপীনাথের প্রাণরক্ষা হয়। প্রভুর একটী কথা বলাও কর্ত্তব্য, যেহেতু ভবানন্দ গোষ্ঠীসমেত তাঁহার অমুগত, আর রামানন্দ তাঁহার প্রাণ বলিলেও হয়। কিন্তু প্রভু কোমল হইলেন না; বলিলেন, "গোপীনাথ রাজার নিকট প্রকৃতই ঋণী। সে যে বেতন পায় তাহাতে অনায়াসে স্থথে কাল কাটাইতে পারে। তাহা না করিয়া সে চুরি করিবে, করিয়া কেবল কুকার্য্যে রাজার অর্থ ব্যয় করিবে। সেত অবশ্য রাজার নিকট দণ্ডার্ছ। আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না।"

প্রভূ এই কথা বলিতেছেন এমন সময় সংবাদ আসিল যে, গোষ্ঠি-সমেত ভবানন্দকে রাজা বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছেন। পরে জানা গেল যে, কথাটী অলীক। বাহা হউক, ভক্তগণ প্রথমে শুনিয়া ব্যথিত হইলেন, এমন কি, স্বরূপ পর্যান্ত ছুটিয়া আসিয়া প্রভূর চরণে পড়িলেন; বলিলেন, "প্রভূ রামানন্দ সবংশে বিপদে পড়িয়াছেন, তাঁহারা তোমার দান, ভাঁহাদিগকে রক্ষা কর।"

মনে ভাবুন, রাজা প্রতাপরুদ্র স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী রাজা। তাঁহার উপর কেহ কর্ত্তা নাই। তিনি যদি কোন আজ্ঞা করেন, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, অবশ্র পালন করিতে হইবে। কাহারও এমন সাধ্য নাই যে তাহাতে দ্বিরুক্তি করে। প্রতাপরুদ্রের গুরু কানীমিশ্র অবশ্র অনেক ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু বিষয়কার্য্যে গুরুর পরামর্শ কি আদেশ সকল সময় শুনিলে রাজ্য-শাসন চলে না। আবার কানীমিশ্র অক্তের স্থার রাজার অধীন, তিনিই বা সাহস করিয়া রাজ্যসংক্রান্ত কোন অক্সরোধ রাজাকে কিরুপে করিবেন? তবে তথন পুরীতে কেবল একজন ছিলেন, বাঁহার আজ্ঞা রাজা অবহেলা করিতে পারিতেন না।

তিনি আমাদিগের প্রভূ। রাজার ক্ষোভ যে, প্রভূ তাঁহাকে কোন আজা করেন না। ভবানন্দ-পরিবারের বিপদ হইলে, সকলে প্রভূর শরণ লইলেন। কিন্তু যথন স্বরূপ প্রভৃতি এইরপ অন্তুরোধ করিলেন, তথন প্রভূ কুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমরা বল কি? আমি সন্ন্যাসী হইয়া কি আমার ত্রত ভঙ্গ করিব? তোমরা কি বল মে, আমি এখন রাজার কাছে যাই, যাইয়া আঁচল পাতিয়া কোড়ি ভিক্ষা করি? আছা তাহাই না হয় করিলাম; কিন্তু তাহা হইলে, আমি একজন পাঁচ গণ্ডার সন্ম্যাসী, আমাকে তই লক্ষ কাহন ভিক্ষা রাজা কেন দিবেন?"

এই কথা হইতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল যে গোপীনাথকে থজোর উপর ফেলিতেছে। এইবার দিয়া চারিবার এইরূপ সংবাদ বধ্যস্থল হইতে আসিল। প্রভূ তবু প্রতিজ্ঞা ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমারা যদি এত ভর পাইয়া থাক, শ্রীজগন্ধাথের আশ্রেয় লও, তিনি যাহা ভাল হয় করিবেন।" রামানন্দের প্রাভূগণের মধ্যে প্রকৃত বিষয়ী এই গোপীনাথ। তিনি যে প্রচূর অর্থ উপার্জন করেন বাঁদরামী করিয়া তাহা উড়াইয়া দেন। কিন্তু যথন তাঁহাকে চাঙ্গে চড়ান হইল, তথন তাঁহার জ্ঞান হইল যে, এ পর্যান্ত তিনি বিফলে কাটাইয়াছেন। তথন জগতের সম্দায় মায়া ত্যাগ করিয়া একমনে শ্রীক্লক্ষের নাম জ্পিতে লাগিলেন।

যথন মহাপ্রভুর নিকট গোপীনাথের প্রাণদানের নিমিত্ত ভক্তপণ প্রার্থনা করিতেছেন, তথন দেখানে মহাপাত্ত হরিচন্দন ছিলেন। তিনি একেবারে রাজার নিকট গমন করিলেন; করিয়া বলিতেছেন, "মহারাজ! গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইয়াছে। তাহার নিকট টাকা পাওনা খাকে, তাহাকে বধ করিলে কি ফল হইবে? বিশেষতঃ ভবানন্দ পরিবার কেবল তোমার ক্লপাপাত্ত নহে, মহাপ্রভুর ক্লপাণ্যত্তও বটে। এই কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "দে কি! আমি তাহাকে বধ করিতে ত বলি নাই। আমাকে সকলে বলিল, ভয় না দেখাইলে টাকা আদায় হইবে না, তাহাই করিতে বলিয়াছিলাম।" রাজা তৎপরে হরিচন্দনকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র যাও, যাইয়া তাহাকে চাল হইতে নামাও গিয়া।" ফল কথা, গোপীনাথ মহাপ্রভুর প্রিয় এই কথা মনে হওয়ায় রাজা একট ভীত হইলেন।

ইহার পরে রাজা তাঁহার চিরপ্রথানুসারে, তাঁহার গুরু কাশীমিশ্রের পদসেবা করিতে আসিলেন। তথন কাশীমিশ্র বলিতেছেন, "দেব, আর এক কথা শুনিয়াছেন? মহাপ্রভু আর এথানে থাকিবেন না।" অমনি প্রতাপরুদ্রের মুখ শুকাইয়া গোল; বলিতেছেন, "সে কি? সব খুলিয়া বল।" তথন কাশীমিশ্র বলিলেন, "গোপীনাগকে চাঙ্গে চড়াইলে, নগর সমেত লোক যাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, 'আমি বিরক্ত সয়্মাসী, আমার নিকট বিষয়-কগা কেন?' রাজা ভয় পাইয়া বলিলেন যে, তিনি ইহার কিছুই জানেন না। তথন কাশীমিশ্র রাজার নিকট বলিলেন, "আপনার উপর ঠাকুরের কোন কোধ নাই। তিনি বরং গোপীনাথকে নিন্দা করিলেন, বলিলেন, যে ব্যক্তি রাজার দ্রব্য অপহরণ করে সে দণ্ডার্ছ, আর তাহাকে দণ্ড করিয়া রাজার ভিব্য কার্যাই করিয়াছেন। মহাপ্রভুর বিরক্তির কারণ এই যে, তাঁহার কর্ত্ব্য কার্যাই করিয়াছেন। মহাপ্রভুর বিরক্তির কারণ এই যে, তাঁহার হিম্ম-কথা শুনিতে হয়। তাই তিনি সংকল্প করিয়াছেন যে, এ হান হইতে আশালনাথে গ্রমন করিয়া নিশ্চিম্ন হইতে আশালনাথে গ্রমন করিয়া নিশ্চিম্ন হইয়া থাকিবেন।"

রাজা বলিলেন, "কি ভয়ন্ধর সংবাদ! মহাপ্রভু গেলে আমরা কিরুপে বাঁচিব? আমি গোপীনাথের সমুদায় ঋণ মাপ করিলাম।"

তথন কাশীমিশ্র আবার বলিতেছেন, "আপনি গোপীনাথের ঋণ মার্ক্তনা করিলে যে মহাপ্রভুর সম্ভোষ হইবে তাহা বোধ হয় না। তাঁহার এইরপ ইচ্ছা নয় যে, আপনার স্থায় যাহা পাওনা, তাহা আপনি পবিত্যাগ করেন। আপনি মহাপ্রভুর জক্ত আপনার পাওনা ত্যাগ করিলেন, ইহা শুনিলে মহাপ্রভু ক্ষন্ত ভিন্ন স্থাইইবেন না।" রাজা বলিলেন, "তবে তুমি তাঁহাকে এ কথা বলিও না। কথা এই যে, ভবানন্দের গোষ্ঠাকে আমি নিজজন বলিয়া বোধ করি। তাহারা অর্থ অপহরণ করে জানি, কিছ আমি কিছু বলি না। তাহার পর, তাহারা গোষ্টাসমেত এখন মহাপ্রভুর প্রির, কাজেই আমার আরও প্রিয় হইয়াছে। আমি তাহাকে আবার মালজাঠার অধিকারী করিয়া পাঠাইতেছি। সে যে, অর্থ অপহরণ করিত, তাহার কারণ বোধহয় তাহার বেতন অন্ন ছিন্তণ করিয়া দিব, তাহা হইলে আর চুরি কবিবে না।"

গোপীনাথ আবার অধিকারী হইলেন। রাজা তাঁহাকে নেত্র্ধটী অর্থাৎ অধিকারী সাজ পরাইলেন। তথন গোপীনাথ সেই রাজবেশে ভ্রাতাগণ ও পিতাসহ আসিয়া প্রভূকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

প্রভুর লীলার মধ্যে এই একটি মাত্র বিষয়-কথা আছে। তবু ইহাতে কয়েকটা মহা-উপদেশ পাওয়া যায়। মহাপ্রভু একটা কথা বলিলে গোপীনাথের প্রাণ বাঁচে, কিন্তু তিনি তাহা বলিলেন না। তিনি সন্নাসী, তাঁহার পক্ষে রাজার নিকট অহুরোধ করা কর্ত্তব্যকর্মের ক্রটী হইত। যথন গোপীনাথের নিমিত্ত সকলে হাহাকার করিছে লাগিলেন, তথন প্রভু বলিলেন যে তাঁহারা যদি গোপীনাথের প্রাণভিক্ষা চাহেন, তবে তাঁহাদের শীক্ষগন্নাথের শরণ লওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রাপ্রমিয়নিমাই-চরিতের প্রথম থণ্ডে "আমি ও গৌরাদ্র" শীর্ষক কবিতায় এই পদটি আছে:—"( শীব ) বিপদে পড়িলে স্বভাব দিয়াছ সহজে তোমারে ডাকে।"

ইহার তাৎপর্য এই যে, "হে প্রভু, আমি যে তোমার নিকট ছঃখ পাইরা আর্ত্তনাদ করি, ইহাতে আমাকে দোষ দিও না। তুমি জীবের বেরূপ স্বভাব দিরাছ, তাহাতে তাহারা বিপদে পড়িলে সেই স্বভাবান্থসারে ভোমাকে ডাকিয়া থাকে।"

এখানে এই কথার একটু বিচার করিব। ঐভগবান মঙ্গলময় ও সর্বজ্ঞ। তাহার নিকট আবার প্রার্থনা কি? গাঁহারা বিশুদ্ধ-ভক্ত, তাঁহার। শ্রীভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা জানেন যে, যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহার অন্ন তিনি মন্তকে করিয়া বহিয়া তাহার নিফট লইয়া যান। ইহাই যথন ভক্তের কর্ম্মরা-কর্মা, তথন সেথানে স্বয়ং শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ এ কথা কেন বলিলেন যে, যদি তোমরা গোপীনাথের প্রাণভিক্ষা চাও. তবে শ্রীজগন্ধাথের নিকটে প্রার্থনা কর ? কথা এই, ভক্ত হুই প্রকার আছেন। কেছ শ্রীভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন, যেমন শ্রীবাস। তিনি মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন বে, তিনি অন্ন সংগ্রহের নিমিত্ত কোণাও গমন করেন না, শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। কিন্তু এরপ ভজের সংখ্যা অতি বিরল। তাহার কারণ উপরের কবিতায় প্রকাশ অর্থাৎ জীবের স্বভাব এই যে, বিপদে পড়িলে জীভগবানকে ডাকে। সামাত্ত বিপদে পড়িলে আপনা আপনি উদ্ধার পাইবার চেই করে: কিন্তু প্রকৃতর রকমের বিপদ হইলে, তথন আর তাহা পারে না -তথন উঠে "হে ভগবান রক্ষা কর।" কেহ কেহ এমন আছেন, যাহার। আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়া অভিমান করেন। নাস্তিক বলিয়া অভিমান করেন, এ কথা বলি কেন,—না প্রক্রতপক্ষে ইহারাও ভগবানে নির্ভরতা হাল্য হইতে উৎপাটন করিতে পারেন না। এই নান্তিকগণ জ বিপংকালে বলেন, "হে ভগবান, যদি ভূমি থাক, তবে রক্ষা কর।"

সভাবের ভূগ নাই, এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে মান্থবের বিপদে এই কয়েকটী অতি নিগৃঢ় তত্ত্ব জানা যায়। বিপদ হইলে যথন জীব সভাবতঃ শ্রীভগবানকে ডাকে, তথন এই সপ্রমাণ হয় যে, (১) শ্রীভগবান্ আছেন, (২) তিনি স্থহৎ, ও (৩) তিনি জীবের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করেন। বদি ভবানন্দের গোষ্ঠি শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারিতেন, তবে তাঁহারা বিপদে ভীত হইতেন না। তাঁহারা নির্ভর করিতে পারিলেন না, তাই প্রভূ বলিলেন,—"শ্রীজগন্ধাথের নিকট ক্রন্দন কর।"

শীভগবানের নৌকাথণ্ড-লীলায় আছে যে, যথন শীভগবান কাণ্ডারী চইয়া গোপীগণকে পার করিতেছেন তথন তিনি মধ্য-নাদীতে নৌকা দোলাইতে লাগিলেন। ইহাতে গোপীগণ ভয় পাইয়া তাঁহার নিকট বাইতে লাগিলেন। জীব যথন ভবসাগর পার হয়, তথন শীভগবান্ নৌকা দোলাইয়া থাকেন। ইহাতে এই মহৎ উপকার হয় যে, তাহারা উহাতে শীভগবানের অভয় পদাশ্রম্ম করিতে বাধ্য হয়; বিপদ না হইলে আর তাহা করিতে চাহে না। প্রভুর কথা, "সদানদ রাজ্যে পূর্ণানন্দ সস্তানে" বিপদ সন্তবে না। যে সমুদায় বিপদ দেখা যায়, সে সমুদায় মায়া; পরিণামে সকলে সদানন্দ রাজ্যে বাস করিবে, এই শীভগবানের প্রতিক্তা। দেখুন, শীভগবান আমাদের কি রকম নিংস্বার্থ বন্ধু!

## ষষ্ঠ অধ্যায়

জগদানন্দ সতাভামার প্রকাশ। শিবানন্দ সেন কর্তৃক প্রতিপালিত।
প্রাণটি একেবারে শ্রীগোরাঙ্গের পদে অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীগোরাঙ্গ ব্যতীত এক তিল বাঁচেন না। বৃদ্ধি তত প্রথর নহৈ। কিন্তু অন্তরটা অভিশয় সরস। প্রভুর নিকট নীলাচলে থাকেন, মধ্যে মধ্যে প্রভুর আজ্ঞায় শীনবন্ধীপে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রভুর সংবাদ দিতে গমন করেন। দেশে নিছেকাল থাকিয়া আবার প্রত্যাগমন করেন। এবার দেশে আসিয়া মনে মনে একটা সংকরা স্থির করিয়াছেন। প্রভুর রুষণ্টিরহ ক্রমেই প্রবল হইতেছে, দিবানিশি 'হা রুষণ' বলিয়া রোদন করিতেছেন। তাহা জগদানন্দ দর্শন করেন, আর তাঁহার ছদয় বিদীর্ণ হইরা বায়। তাই মনে ভাবিলেন, বদি কিছু শীতল স্থান্ধি তৈল সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে আপন হস্তে প্রভুর মন্তকে উহা মাথাইবেন। মন্তিক শীতল হইলে অন্তর্মন্ত শীতল হইবে, প্রভুত আর ঐরপ হা রুষণ বিলগ্ন রোদন করিবেন না। এইরপ যুক্তি করিয়া, এক কলস অতি উত্তম চন্দনাদি তৈল প্রপ্তত করাইয়া, একটা লোকের মাথায় দিয়া, একেবারে কাঁচনাপাড়া হইতে নীলাচলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর অত্যে যাইয়া একটু ভয় হইয়াছে, তাই চুপে-চুপে তৈলের কলস গোবিন্দের নিকট দিয়া বলিলেন, "তুমি ইহা রাথিয়া দাও, প্রভুকে মাথাইব।"

গোবিন্দ ব্ঝিলেন যে, জগদানন্দের পগুশ্রম হইয়াছে মাত্র, প্রভু সে তৈল কথনও ব্যবহার করিবেন না। কিন্ধ জগদানন্দের অন্ধুরোধে তিনি আতি নম্র ভাবে প্রভুকে বলিতেছেন, "জগদানন্দ অনেক কট করিয়া এক কলস চন্দ্রনাদি তৈল আনিয়াছেন। সে তৈল অতি উপকার্মী, বায়ু ও পিত্ত উভয়ই শাস্ত করে। তাঁহার ইচ্ছা আপনি উহা মন্তকে দেন।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "সয়াসীর তৈলে অধিকার নাই, বিশেষতঃ হংগদ্ধি তৈলে। জগদানন্দ পরিশ্রম করিয়া তৈল আনিয়াছেন, জগয়াথের মন্দিরে উহা দাও, প্রদীপে জলিবে, তাহা হইলে তাহার পরিশ্রম সফল হইবে।" গোবিন্দ-আবার অন্ধুরোধ করিলেন, প্রভু তবুও শুনিলেন না। বলিলেন, "ভূমি আবার প্রভূকে বল।" গোবিন্দ তাহাই করিলেন, বলিলেন, "পণ্ডিত (জগদানন্দ) বড় হৃঃখিড হুইবেন, তিনি বড় পরিশ্রম করিয়া বহুদূর হুইতে তৈল আনিয়াছেন।" প্রভূ ইহাডে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "হুইল ভাল, স্থগদ্ধি তৈল আসিয়াছে, এখন তৈল মাথাইবার জ্বন্ত একজন ভূত্য রাখ, তাহা হুইলে তোমাদের মনস্কামনা স্থাদিক হুইবে। তোমাদের এ বিবেচনা নাই বে, আমি স্থগদ্ধি তৈল মাখিলে লোকে আমাকে ও তোমাদিগকে পরিহাস করিবে ?" গোবিন্দ চুপ করিলেন।

পর দিবস প্রাতে জগদানন্দ প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।
প্রভু বলিলেন, "পণ্ডিত, তৈল আনিয়াছ, কিছু আমি সন্মাসী ইহা
মাথিতে পারি না। জগদানক বৈতল দাও, প্রদীপে জলিবে, তোমার
শ্রমও সফল হইবে।" জগদানক বলিলেন, "আমি তৈল আনিয়াছি, এ
মিথ্যা কথা তোমাকে কে বলিল ?" আর সে যে মিথ্যা কণা ইহা প্রমাণ
করিবার নিমিত্ত, দ্রুতবেগে গর হইতে তৈলের কলস আনিয়া, প্রভুর
সন্মুখে বলপূর্বক আছাড় মারিয়া ভগ্ন করিলেন; তাহার পর, ছিক্জি না
করিয়া বাডী ফিরিয়া গেলেন, এবং ছারে থিল দিয়া শুইয়া থাকিলেন।

জীব মাত্রই অজ্ঞ, স্কৃতরাং শীভগবানের চিরদিনই এইরূপ অব্র পরিবার লইয়া সংসার। বালক বলিতেছে, "মা, আমাকে চাঁদ ধরিরা দাও।" আর চাঁদ না পাইয়া ধূলায় লুক্তিত হইতেছে। বালক বলিতেছে, "আমি ঘোড়ায় চড়িব।" জনক সন্তানের মঙ্গল নিমিন্ত তাহা করিতে দিতেছেন না, আর সন্তান মহাত্বংথে আর্ত্তনাদ করিতেছে। এইরূপে জীবগণ যদিও কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয়, কিছু বুঝে না; তবু দিবানিশি ইহা দাও, উহা দাও, বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, আরু না পাইয়া শ্রীভগবানের উপর রাগ করিতেছে। জগদানন্দের এইরপে ছই দিবস গেল, তিনি থিল খুলিলেন না, হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিলেন। প্রভূ নিরুপায় হইয়া তিন দিনের দিন প্রাত্ত জগদানন্দের কুটীরে উপস্থিত হইলেন, এবং হারে আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "পগুত, উঠ, শীঘ্র উঠ। আমি দর্শনে গেলাম, এখানে আসিয়া মধ্যাছে ভিক্ষা করিব।" জগদানন্দের অমনি সম্দায় রাগ গেল। তথন তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভিকার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বেখানে যাহা পাইলেন আনিয়া বিলক্ষণ আয়োজন করিলেন। জগদানন্দ বড় একথানি কলার পাতা পাতিয়া তাহাতে অয় রাখিলেন, ও তাহার উপর য়ত ঢালিয়া দিলেন: কলার দোনায় নানাবিধ ব্যঞ্জন পিঠা পানা প্রিলেন, আর সকলের উপর তুলসীর মঞ্জরী দিলেন। শেষে প্রভূর অত্যে দাড়াইয়া, কর্যোড়ে আহার করিতে প্রার্থনা করিলেন। প্রভূ বিললেন, "আর একথানা পাতা পাত, তোমার আমায় একত্তে ভোজন করিব।" ইহা বলিয়া হাত তুলিয়া বিসয়া রহিলেন।

তথন জগদানদের সমৃদার রাগ গিয়াছে, প্রেমে হ্রদ্ম টলমদ করিতেছে; গদগদ হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু আপনি প্রসাদ লউন, আমি পরে বিসিব।" প্রভু তাহাই করিলেন। মুথে অর দিরাই বলিতেছেন, "রাগ করিয়া রান্ধিলে কি এরপ উত্তম আস্থাদ হয় ? না, কৃষ্ণ আপনি ভোজন করিবেন বলিয়া, তিনি স্বয়ং তোমার হস্তে এই পাক করিয়াছেন? তাহা না হইলে অয়ব্যঞ্জন এরপ স্বস্থাদ কিরূপে হইল? জগদানদের মুথে তথন হাসি আসিল। তিনি বলিলেন, "যিনি থাইবেন তিনিই পাক করিয়াছেন তাহার সন্দেহ কি? আমি কেবল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র।" এ দিকে যথন যে ব্যঞ্জন ফুরাইতেছে, অমনি জগদানন্দ সেই ব্যঞ্জন আনিয়া দোনা পূর্ণ করিতেছেন। প্রভু ভরে ভরে থাইতেছেন, পাছে জগদানন্দ আবার রাগ করেন। মধ্যে মধ্যে

ভরে ভরে বলিতেছেন, "আর না," কি "আর পারি না।" কিছ জগদানদ তাহাতে কর্ণপাতও করিতেছেন না, ব্যঞ্জন ফুরাইলেই ব্যঞ্জন, কর ফুরাইলেই অর দিতেছেন। শেষে প্রভু কাতর হইরা বলিলেন, 'বাহা ভোজন করি তাহার দশগুণ থাওরাইলে, আর পারি না, আমাকে কমা দাও।" তথন জগদানদ নিরস্ত হইলেন। ইহাকেই বলে শিভগবানকে জন্ধ করিয়া বাধ্য করা। এরপ ভজন বেশ সন্দেহ নাই, ভবে গোড়ায় প্রেমের প্রয়োজন। জগদানদ রাগ করিয়া প্রভৃকে জন্ধ করিলেন না, করিতে পারিতেনও না, প্রেম ঘারা করিলেন।

ভিক্ষান্তে প্রভূ বলিলেন, "পণ্ডিত, এখন তুমি ভোজন কর, আমি বসিরা দেখি।" জগদানন্দ বলিলেন, "প্রভূ, আপনি যাইয়। আরাম করুন, আমি এখনই বসিব। তবে যাহারা আমার সহায়তা করিয়।ছেন, ভাহাদিগকে বলিয়াচি; তাঁহারা আসিলে সকলে একত্রে বসিব।"

জগদানন্দের বড় ইচ্ছা একবার বৃন্দাবনে বান। কিন্তু নানা কারণে প্রভুর তাহাতে মত নাই। প্রথমতঃ জগদানন্দ সবল, ভাল মান্ত্ব, পথে মারা যাইবেন। দিতীয়তঃ সকলেই জানে তিনি প্রভুর পার্যদ। হয়ত, কি বলিতে কি বলিবেন, কি করিতে কি করিবেন, শেষে আপনাকে, প্রভুকে ও তাঁহার প্রচারিত ধর্মকে হাস্তম্পদ করিবেন। তাই, যথনই জগদানন্দ বৃন্দাবনে যাইবার অন্তমতি চাহেন তথনই প্রভুবলেন, "তুমি আমার উপর রাগ করে দেশাস্তরি হইবে, আমি কি করে অন্তমতি দিই।" প্রকৃত কথা, জগদানন্দের কেবল চেষ্টা কিন্দে প্রভুকে আরামে রাধেন। কিন্তু প্রভু দে সমৃদ্য অন্তরোধ রক্ষা করিতে পারেন না, কাজেই সর্বনাই প্রভু ও জগদানন্দে কলহ বাঁধে, আর জগদানন্দের বন্দাবনে যাওয়া হয় না।

জগদানন্দ তথন বরণের আশ্রয় লইলেন। বরণ প্রভূকে ধরিলেন,

ও সন্মত করাইলেন। তথন প্রভু জগদানন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন,
"নিতান্তই বাইবে তবে বাও, কিছু সেথানে বেশীদিন থাকিও না।
কালী পর্যান্ত কোন ভয় নাই, তাহার ওদিকে একা গৌড়ীয়া পাইলে
দয়্যগণ অত্যাচার করে, য়তরাং সেই দেশীয় ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বাইবে।
বৃন্দাবনে যাইয়া সনাভনের সঙ্গে থাকিবে, তাঁহাকে ছাড়িয়া এক পদও
কোথায় বাইবে না। সেথানে যে সম্দয় সাধু আছুছেন, তাঁহাদের সহিত
মিলিত হইও না, তাঁহাদিগকে দ্র হইতে প্রণাম করিবে; আর
সনাতনকে বলিবে, আমিও সত্তর বৃন্দাবনে যাইতেছি।" কিছু প্রভু
বৃন্দাবনে আর গমন করেন নাই, য়তরাং তিনি কি ভাবে কি বলির:ছিলেন, হয় জগদানন্দ তাহা বৃঝিতে পারেন নাই, নয় কি বলিতে
কি বলিয়াছেন।

যাহা হউক, প্রভু যে পথ দিয়া গিয়াছিলেন, জগদানন্দ সেই বনপথে কানী যাইয়া তপনমিশ্র, চন্দ্রশেশর প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন। সেথান হইতে বরাবর বুলাবনে সনাতনের নিকট গমন করিলেন। সনাতন একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, যেন স্বয়ং প্রভৃতে পাইয়াছেন। সনাতন দিবানিশি তাঁহার নিকট প্রভুর কথা শুনেন, আব আপনি ভিক্ষা করিয়া জগদানন্দকে ভিক্ষা দেন। একদিন সনাতনকে ভিক্ষা দিবেন মনে করিয়া জগদানন্দ হই জনের পাক চড়াইলেন। সনাতন যমুনায় স্নান করিয়া ভিক্ষার্থে আগমন করিলেন। তাঁহার মাধার একথানা রাক্ষা বহিবাস বাদ্ধা দেখিয়া জগাই ভাবিলেন, সেথানি অবশ্র প্রভৃত্ব, তাই গদগদ হইয়া সেই বছমূল্য সামগ্রাটী একদৃষ্টে দশন করিয়া পরে জিজাসা করিলেন, "এথানি প্রভু তোমায় কবে দিলেন?" সনাতন গন্তীর ভাবে বলিলেন, "এথানি প্রভু-দত্ত ধন নহে; এথানি মুকুন্দ সরস্বতী আমাকে দিয়াছেন।" তথন জগদানন্দ বে হাঁড়িতে

পাক চড়াইয়াছিলেন, উহা চুল্লি হইতে উঠাইয়া সনাতনের মন্তকে মারিতে চাছিলেন। ইহা দেখিয়া সনাতন মৃত্র হাসিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত, যেমন অপরাধ, তাহার উপযুক্ত দণ্ডই এই, সন্দেহ নাই। কিন্তু এবার আমাকে ক্ষমা কর, এক্লপ আর কথন করিব না।" সনাতনের হাসি দেখিয়া, জগদানন্দের চেতনা হইল। তিনি লজা পাইয়া আবার চলায় হাঁড়ি রাথিয়া কলিতেছেন, "গোদাঞি, আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া, আপনাকে ভূলিয়া তোমার ক্রায় ভক্তকে মারিতে যাইতেছিলাম, আমাকে ক্রমা কর। কিন্তু ইহা কে দহ্য করিতে পারে? তুমি প্রভুর প্রধান পার্ষদ, তোমার স্থায় তাঁহার প্রিয় আর কয়জন আছে? তুমি কিনা অন্ত এক সন্ন্যাসীর বস্ত্র মন্তকে বান্ধ।" সনাতন হাসিয়া বলিলেন, "আমরা দুরদেশে থাকিয়া জগদানন্দের গৌরাক্সপ্রেমের কথা ভনি, চক্ষে দেখিতে পাই না। তাই দেখিবার জ্ঞা মাথার অন্ত সন্ন্যাসীর বস্ত বানিরাছিলাম। যাহা দেখিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা এখন চক্ষে দেখিলাম। ধক্ত তুমি জগদানন !" প্রকৃতই, জগদানন্দের পক্ষে এভুর মান্তু হিজোভম স্নাত্নকে ( যিনি তাহার আমন্ত্রিত) মারিতে উত্তত হওয়া যেমন তেমন প্রেমের কথা নয়। সনাতনের কথা শুনিয়া জগাই কান্দিয়া উঠিলেন, এবং উভয়ে উভয়ের গলাধরিয়া গুণমন্ব প্রভুর কথা কহিতে কহিতে তাপিত হৃদর শীতন করিতে নাগিলেন। প্রেমচর্চার জীবগণকে অর্দ্ধ-ক্ষিপ্ত করে, আর সেই ক্ষিপ্ততায় অপরূপ মার্থ্য বহিরাতে।

## সপ্তম অধ্যায়

প্রভুর লীলার সহায় ছয়জন গোস্বামী। চারিজনের নাম পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, যথা, সনাতন, রূপ, জীব ও র্যুনাথ দাস। এখন রঘুনাথ ভট্টের কথা কিছু বলিব। প্রভু যৌবনের প্রারম্ভে পূর্ব্ব-বঙ্গে গমন করেন, এবং দেখানে তপনমিশ্রকে আত্মসাৎ করিরা তাঁহাকে সন্ত্রীক বারাণদী ঘাইয়া বাদ করিতে বলেন। তপন, দেই অপ্রাদশ-বর্ধ-বয়ক্ক পিশু-অধ্যাপকের আজ্ঞায় দেশত্যাগ করিয়া, সন্ত্রীক বারাণসীতে যাইয়া বাস করেন। প্রভু, তপনকে বলিরাছিলেন যে, পরে ঐ স্থানে অর্থাৎ কাশীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এবং সে মিলন যে হইয়াছিল, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। তপনমিশ্র কেন যে ঐ বালক-অধ্যাপকের কথায় দেশত্যাগ করিয়া বারানদীতে গমন করেন, তাহার কারণ গ্রন্থে এইরপ নির্দিষ্ট আছে। তিনি স্বপ্নে জানিয়াছিলেন থে, এই বালক-অধ্যাপক আর কেহ নয়, অথিল-ব্রহ্মাণ্ডের পতি। কিন্তু প্রভু কেন তপনকে দেশত্যাগ করাইয়া বিদেশে প্রেরণ করেন, ইহার কারণ বুঝা বড় কঠিন। তবে ইহা আমরা জ্ঞানি যে, তপন হইতে রখুনাথ ভট্ট, এবং রঘুনাণ ভট্ট হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও গোবিন্দদেবের মন্দির। আর কৃষ্ণাদ কবিরাজ হইতে শ্রীচৈতক্সচরিতামৃত গ্রন্থ। আবার এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, বুন্দাবন ও কাশী এই চুইই ভারতের প্রধান স্থান। বুন্দাবনে প্রভু লোকনাথ ও ভুগর্ভকে পাঠাইয়াছিলেন। কাশীতেই বা একজন দৃত না পাঠাইবেন কেন?

তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ যৌবনের প্রারম্ভেই প্রভুকে দর্শন করিতে কাশী হইতে নীলাচল আগমন করিলেন। প্রভু রঘুনাথকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন, রঘুনাথও পিতামাতার প্রণাম জানাইলেন। প্রভুর নিকট বাস করিয়া র্যুনাথ ক্রমেই প্রেমধনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতামাতা বর্তমান ও বৃদ্ধ; পিতামাতার সেবা জ্যাগ করিয়া রঘুনাথ যে প্রভুর চরণে থাকিবেন, ইহা প্রভুর ইচ্ছা নছে। সেইজন্ম প্রভু তাঁহাকে আট মাসের অধিক নিকটে রাখিলেন না; বলিলেন, "কাশী বাইয়া পিতামাতার সেবা কর। তাঁহাদের অন্তর্ধনি হইলে আবার আসিও।" প্রভু অনুরও আজ্ঞা করিলেন, "বিজ্ঞাধ্যয়ন কর এবং বৈঞ্চবের নিকট ভাল করিয়া ভাগবত অভ্যাস কর।" প্রভু আরও একটি আজ্ঞা করিলেন যে, তিনি যেন বিবাহ না করেন।

প্রান্থ প্রান্থ কার সকলেই যন্ত্র। কাথারে কি নিমিন্ত কোথার নিয়োজিত করিবেন ভাষা কেবল তিনিই জানেন। শ্রীনিত্যানন্দ উদাসান ছিলেন। প্রাভূ তাঁহাকে বাধ্য করিরা সংসারী করিলেন। রঘ্নাথ ভট্ট যুবক, গৃহী ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন শুনিয়া, রঘুনাথ বৃথিলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রভূর কিছু বিশেষ অভিপ্রায় আছে; তবে সে যে কি ভাষা অবশ্য ভথন বৃথিতে পারিলেন না।

অর দিনের মধ্যেই রঘুনাথ স্বাধীন হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার পিতামাতার রুষ্ণপ্রাপ্ত হইল। তথন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া স্বাবার নীলাচলে গমন করিলেন। রঘুনাথ সর্বাদাই প্রভুর সঙ্গে থাকেন, তিনি তাঁহার নিতান্ত প্রিরপাত্ত। কথন বা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন। রঘুনাথ পাক করিতে বড় স্থানিপুণ। প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া ফল এই হইতেছে যে, ক্রমে তিনি প্রেমে উন্মন্ত হইতেছেন। এইরূপে আবার আট মাস গত হইল। তথন জীববন্ধ প্রভু আর তাঁহাকে নিকটে রাখিতে পারিলেন না, কারণ রন্ধাবনে তাঁহার প্রয়োজন। তাই বলিলেন, "ভূমি রক্ষাবনে গমন

কর, দেখানে সনাতন ও রূপের আশ্রমে বাস করিও।" রঘুনাথ অগভ্যা তাহাই করিলেন। প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার একটুও ইচ্ছা নাই। কাহারই বা হয় ? কিন্তু এই অবতারে জীবগণকে ভক্তিধর্ম শিক্ষা দেওয়া যে এক প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা প্রভুর সমুদায় কার্য্যে ব্যা বায়। প্রভু মহোৎসবে চৌদ্দহাত লখা তুলসীর মালা আর ছুটা পানের বীডা পাইয়াছিলেন, তাহাই রঘুনাথকে দিলেন। রঘুনাথ এই ছই দ্বা চির্দিন নিকটে রাথিয়া ছিলেন ও পূজা করিতেন।

ভট্ট রঘুনাথ বৃন্দাবনে যাইয়া সেথানকার প্রধান ভাগবতী হইলেন।
একে ভাগবতে অগাধ বিজ্ঞা, তাহাতে কণ্ঠ অমূতের ধার, সঙ্গীতে
বিশেষ নৈপুণা, অস্তর ভাবে দ্রবীভূত। যেখানে শ্রীভগবানের মাধ্যা
বর্ণনা, সেথানে এলাইয়া পড়েন, প্রেমধারা পড়িতে থাকে, স্বর ভঙ্গ
হইয়া অতিশয় নিট হয়। রঘুনাথের ভাগবত-পাঠ শ্রবণ বৃন্দাবনের
একটি প্রধান সম্পত্তি হইল। রপ-সনাতনের সভায় ভাগবত পাঠ
হইতেছে, জগতের মধ্যে যত শ্রেষ্ঠ ভক্ত সকলেই উপস্থিত। কথা
ক্ষেক্তর, বর্ণনা ভাগবতের, পাঠ রঘুনাথের, আর ভাব স্কর ও সঙ্গীত শ্রীল
মহাপ্রভু দ্বারা স্কট ও প্রতিষ্ঠিত। সে দৃশ্য স্বরণ করিলেও জীব পবিত্র হয়।

এইরপ বৃন্দাবনে তিন শোসাঞী বিরাজ করিতে লার্গিলেন,—যথ।, সনাতন, রূপ ও রঘুনাথ ভট়। তাহার পরে গোপাল ভট, তাহার পরে রঘুনাথ দাস এবং সর্বাদেষে শীজীব আসিলেন। এই রঘুনাথ দাসের কাহিনী পূর্বে কিছু বলিরাছি। রূপ ও সনাতন গন্তীর, অটল, শাস্ত্র লাহিবর লোকের সহিত আলাপের, এমন কি তাঁহাদের ভজনানন্দের, অবসর পর্যন্ত নাই। বাস, হয় কুটীরে, না হয় বৃক্ষতলার কি গোফার। গোফা কি না, একটা গর্ভ। ভল্লকের গোফা আছে, তাহাতে ভল্লক বাস

করে। সেইরপ ভক্তগণ, বেথানে মৃত্তিকার শুন্ত আছে, ভাহাতে গহ্বর করিয়া একটু আশ্রন্থ স্থান করিয়া লইতেন। প্রভুর গণ কাছাকরন্ধারী তাঁহাদের আর কোন সম্পত্তি নাই। বান্দাবন জন্ধনময়, সেথানে অর সংথ্যক অসভ্য লোকের আর হিংশ্রন্ধন্তর বাস। সেথানে আহার্য্য সংগ্রহ করাই দার। রূপ সনাতন প্রভৃতির নিজেদের, আর বাঁহারা বথন আসিতেচেন তাঁহাদিগের, আহার্য্য-ল্রব্য ইহাদিগের সংগ্রহ করিতে হইতেচে। তাঁহাদিগের প্রধান কার্য্য শাল্পপ্রচার করা। শাল্প কি, না ভক্তিশাল্প, অর্থাৎ বাহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভক্তির স্থায় সহত্র ও শক্তিশালী ভন্ধন আর নাই। এ শাল্প তথন ছিল না। শাল্পের মধ্যে এখানে ওথানে ভক্তির মাহাত্ম্য মাত্র দেখান হইত বটে, কিছ তাহাও পণ্ডিতগণ কটার্থ দ্বারা অল্পর্যন ব্রাহ্তন। বেদ, বেদান্ত, গীতা, এমন কি শ্রীভাগরত পর্যন্ত, পণ্ডিতগণ জ্ঞানের শাল্প বলিয়া ব্যাথ্যা করিতেন। দ্বার আবার দ্বান্ত হয়: মোক্ষ অর্থাৎ নাশ, জীবের একমাত্র মন্তন, ইত্যাদি নান্তিকের মত তথন ভারতে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রবল ছিল।

আবার থাহার। অল্ল-ম্বল্প মানেন তাঁহারা শ্রীভগবানকে পিশাচ সাজান, মন্ত-মাংস-রুধির দিয়া শ্রীভগবানকে পূজা করেন। পূজা করেন কেন? হয় শত্রুদমনের কি পূত্রুলাভের নিমিন্ত, অথবা ধন ও বল প্রার্থনা করিয়া। থাহারা ভগবানের আকৃতি প্রকৃতি রাক্ষ্য ও পিশাচের ক্রার্থকরেন, তাঁহারা নিজে কি রাক্ষ্য ও পিশাচ? শ্রীভগবান্ কি তাহাদিগের হইতেও মন্দ? তাঁহারা নিজে কি রুধির পান করিতে পারেন? কিছ তাঁহারা শ্রীভগবানকে তাহাই দিতেছেন, না হর গাঁজা থাওয়াইতেছেন! বিষয়ে জীলগবান জ্ঞানময় হয়েন, তবে তিনি সৌন্ধ্যময় নয় কেন? সকল বিষয়ে তিনি পুরুষোত্ত্য—ক্রানে ও প্রেমে। দেখিতে তাঁহাকে

পিশাচের মত কেন হইবে ? সমুদায় শুভের আকর তিনি। সৌন্দর্যান্ত একটি শুভ; তবে তিনি কেন সৌন্দর্য্যের আকর না হইবেন ? অতএব শ্রীভগবান যেমন গুণে ভূবনমোহন, রূপেও সেইরূপ ভূবনমোহন।

এইরপে ভারতের বিজ্ঞ জ্ঞানবান লোকে কিছু মানেন না। জ্ঞাবার বাঁহারা কিছু মানেন, তাঁহারা শ্রীভগবানকে দৈত্য, অম্বর, পিশাচ সাজাইয়া পূজা করেন। এইরপ যথন সমাজের অবস্থা, তথন প্রভুব নিয়োজিত গোস্বামিগণ সমগ্র শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ইহাই স্থাপিত করিতে লাগিলেন যে, শ্রীভগবান পৃথক বস্তু, তিনি সচিচদানলবিগ্রহ, তাঁহাকে প্রেম ও জ্ঞাক্তিতে পাওয়া যায়, তাঁহাকে ভক্তি করিলে জ্ঞাবের আর জন্ম হয় না, নাশও হয় না, ভক্ত শ্রীভগবানের নিকট বাস করে,—এই সমুদায় তত্ত্ব, তাঁহাদিগকে বেদ বেদাস্ত স্থাত পুরাণ প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতে হইতেছে, তাহা না করিলে তাঁহাদের কথা কেই মানিবেন না।

কিন্তু এই গোস্বামিগণের কত বাধা দেখ। প্রথমতঃ গৃহে একটী তণুলও নাই; বৌদ্র বৃষ্টি ঝড়ে আন্তার নাই; নীতের বন্ধ নাই। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ত্রন্ধ দ্রান্ত প্রথম এইরপ লক্ষ গ্রন্থের প্রয়োজন। প্রীক্ষণাস কবিরাজ যে অমূল্য গ্রন্থ "চৈতভাচরিতামৃত" লিখিলেন, তাহাতে সাতলত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থ বৃদ্ধাবনে বিসিয়া সংগ্রহ করিতে হইতেছে। তখন মূলাবন্ধের প্রচলন ছিল না। একধানি বড় গ্রন্থ লিখিতে একজনের একবংসর লাগে। লিখিতে হইবে এইরপ এক সহস্র গ্রন্থ। হস্তলিখিত গ্রন্থভলি তন্ধতর করিরা পজিতে হইবে, পজিরা লাহা হইতে শ্লোক লইরা, মত স্থাপন বা খণ্ডন করিতে হইবে। এখন বৃধিয়া দেখুন লোক্ষামীদিগের কার্য্য কতদ্রঃ করিবা ও গ্রন্থকর।

বৃন্দাবন অঙ্গলময়। নিকটে মথুরা নগর আছে বটে, কিন্তু সে নগর ছারেথারে গিয়াছে। মুসলমানগণ মুহুমূহ নগর আক্রমণ ও লুঠন করিতেছে, কাজেই ভদ্রলোকে প্রায় ধনোপার্জ্জন একেবারে ছাজিয়া দিয়া, কেবল কুন্তী করিরা গুণ্ডা ইইরাছেন, নহিলে জ্রাতি ও মান থাকে না। নিকটে আর এক নগর আগ্রা। সেখানে মুসলমান আধিপত্যে রাজকার্য্য ইইয়া থাকে। কাজেই সে দিক ইইভেও কোন সাহায়ের প্রত্যাশা নাই। গোস্বামিগণ বিনয়ের খনি, কেহ যদি প্রণাম করেন, অমনি তাঁহাকে প্রতিপ্রণাম করেন। কাহাকেও নিরাশ, অপ্রতিভ, অপ্রদন্ত কি অনালর করিতে জানেন না। গোস্বামিগণ গ্রন্থ লিখিতেছেন এমন সময় একজন পণ্ডিত আসিলেন এবং অসার শাস্তের বিচার আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের দশ দিন সময় নই করিলেন। কোন গোস্বামী গ্রন্থ লিখিতেছেন, এমন সময় ঝড় উঠিল, অমনি গ্রন্থ লেখা বন্ধ হইল। তব্ ও এই গোস্বামিগণ সহস্র সহস্র গ্রন্থ লিখিলেন। ইহার এক-একখানি গ্রন্থ এক-একখানি বহুমূল্য রত্ব। ইহা কি শ্রেভগবানের শক্তি ভিন্ন হুইতে পারে?

গোষামিগণ জঙ্গলময় বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের স্বয়নঃ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইল। কাঙ্গাল ভক্তগণ বৃন্দাবনে গমন করিয়া গোষামীদিগের আশ্রমে রহিয়া গেলেন। চারিদিক হইতে সাধু, পণ্ডিত 'ও সয়্নাসিগণ গোষামীদিগকে দর্শন কি তাঁহাদের সহিত বিচার করিতে আসিলেন। ধনি লোক, মহাজন ও রাজগণ এইরপে গোষামিগণের নিকটে ঘাইয়া আপনাদের দেহ স্বজন-সম্পদের সহিত অর্পণ করিলেন। এমন কি দিল্লীয় বাদশাহ আকবর, কুভূহল ভৃপ্তির নিমিন্ত, রূপ সনাতনকে দর্শন করিতে আসিলেন। যথন সনাতনের সম্মুপ্তে আকবর জোভ্করে দুওায়মান হইলেন, তথন

গোস্বামীর বড় বিপদ হইল। বাদসাহকে নিবারণ করেন এমন সাধ্য
নাই। যমুনার তীরে বৃক্ষতলায় একক উপবিষ্ট আছেন, বাদসাহ আসিলে
মন্তক নত করিলেন, যেহেতু উদাসীনের রাজদর্শন নিবেধ। কিছু আবার
বিনয় করিতে লাগিলেন। আকবর, মহাশার লোক, তাঁহার সম্বন্ধে
"রাজদর্শন যে নিষেধ" এ কেবল শাসন বাক্য বই নয়, ইহা বৃঝিয়া সনাতন
অগত্যা কথা কহিলেন। যাত্রাকালীন আকবর বলিলেন, "গোসাঞি,
আমি আপনাকে কিছু সাহায্য করিতে চাই।" সনাতন কাতর হইয়া
বলিলেন যে, তিনি উদাসীন, তাঁহার লইবার কিছুই নাই॥ কিছু
আকবর ছাড়েন না। তথন (যথা ভক্তমাল গ্রন্থে)—

একান্ত যন্ত্রপি রাজা পুনঃ পুনঃ কহে। তবে সনাতন কিছু ভঙ্গি করি চাহে॥
"ওই যে যমুনাতীরে আমার আশ্রয়। ভাঙ্গিরা পডিল জলে অল্ল হল হয়॥
এই স্থানটুকু মোরে বান্ধাইয়া দেহ। তব স্থানে মুঞি আর কিছু নাহি চাহ॥"

আকবর তথনই স্বীকার করিলেন। তিনি আপনার ভূত্যগণকে কি কি করিতে হইবে তাহা আজ্ঞা করিলেন। এমন সমন্ন বাদসাহের বাহাদৃষ্টি গেল, এবং নয়নে আধ্যাত্মিক জগতের উদয় হইল। তথন—"দেখে নানা মণিমুক্তা পরম রতন। মনোহর অলৌকিক পরম মোহন॥ শোভা দেখি রাজ্ঞা তবে বিহবল হইল।" আকবর দেখিলেন যে, যমুনাকুল অমুলা রত্নে থচিত। তথন চেতন পাইমা জোড়হাতে সনাতনকে বলিতেছেন,—"এবে ব্ঝিলাম তুমি এই বিজগতে মহা আঢ়া, ধনিগণ নাই তোমা হ'তে।"

আকবরের পুত্র জাহাকীর পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসিয়া এক থানি গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থখানি গভর্ণদেউ কর্ডুক ইংরাজীতে অমুবাদিত হইরাছে, স্নতরাং উহা প্রামাণিক। ঐ গ্রন্থে তিনি মাপনার জীবন-কাহিনী লিখিয়াছেন। তাহাতে বঝা যায় দে, জাহাকীর একজন হিন্দু-বিদ্বেষী গোড়া-মুস্লমান ছিলেন। তিনি আপন গ্রন্থে কি বলিতেছেন শুকুন।

তিনি শ্রবণ করিলেন যে, বুলাবনে একজন গোস্বামী আছেন, তিনি যথন পূজা করেন তথন মোহর-বৃষ্টি হয়। অবশু ঐ কাহিনী ওনিয়া সমাট হাস্ত করিলেন। কিছু পরে এই কথা বহুলনের মুখে শুনিলেন শেষে কৌতৃহল তৃপ্তির নিমিত্ত প্রকৃতই গোস্বামীকে দর্শন করিতে গেলেন। মোহর-বৃষ্টি হয় আরতির সময়। সেই সময় পাতসহ মন্দিরের বাহিরে নিজজন সহ দাঁড়াইলেন। দেখেন গোসাঞী তাঁহাকে লক্ষা না করিয়া আরতি করিতেছেন, আরু শত-শত ভক্ত মন্দিরের বাহিরে ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিতেছেন। আরতি অস্তে প্রকৃতই মোহর-বৃষ্টি হইতে লাগিল। তথন গোসাঞী উহা ভক্তদের নিকট বিতরণ করিতে দিলেন, আর উহার কতক পাতসাহকে দিতে ইঞ্চিত করিলেন। পাতসাহ ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া ধীরে-ধীরে চলিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার মনে উদয় হইল যে, তিনি প্রণাম না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করা ভাল করেন নাই। ইহাতে ভীত হইয়া গেমন প্রত্যাগমন করিবেন অমনি গোসাঞীর লোক আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, "তিনি বে প্রণাম না করিয়া যাইতেছিলেন, স্মার তাহাতে তিনি মাপনাকে অপরাধী ভাবিতেছিলেন, ইহা গোস্বাঞিঠাকুরের গোচর হইয়াছে। গোসামী বলিয়াছেন যে, আর তাঁহার আসিতে হইবে না। তিনি যে মনে মনে অমুতপ্ত হইয়াছেন, ইহাতেই সে অপরাধ কালন হইয়াছে। পাতসাহ তথন বলিতেছেন যে, "গোসাঞীকে যাহা দেখিলাম তাহাতে ব্যালাম তিনি ভগবানের ভক্ত, সেই নিমিত্ত তাঁহার ধনের অভাব নাই, আর তিনি অন্তর্থামী।" তথন পাতসহ বঝিলেন যে, প্রীভগবান কেবল তাঁহাদের নন। তিনি তাঁহারি, যিনি তাঁহার ভক্ত।

অত এব গোলামীদের পরিণামে এরূপ খ্যাতি হয় যে, হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষী মুদলমান সমাতি প্রয়ন্ত তাঁহাদের চরণে শরণ লইয়াছিলেন। পুর্বে বলিয়াছি যে, ত একটি করিয়া ভক্ত ও সাধুকেহ কেই বা বহু চেলা কি বহুজন সহ আসিতে লাগিলেন। এই সকল লোকের থাকিবার নিমিত্র কুনীরের প্রয়োজন, কাজেই দকে সঙ্গে জকল পরিষ্কৃত হইতেছিল। তাহার পর ছই একটা করিয়া মন্দির হইতে লাগিল। ক্রমে ধনী লোকে বড বড় মন্দির স্থাপন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বুন্দাবন একটি প্রকাণ্ড সহর হইয়া উঠিল। এ সমস্ত করিলেন কে? না, এই, চারিটী কন্থা-করম্বারী গৌরাস-ভক্ত। তাঁহারা কি জনল কাটিতেন ? না। তাঁহারা কি নিজ হত্তে কোন কার্যা করিতেন? না। তাঁহার। কি ধন দারা মন্তব্য বশ করিতেন? না,—ভাঁহাদের কপদ্দকও ছিল না। তাহাদের কি নিজ্জন কেচ ছিল? না,—তাঁহার। উদাসীন। তবে কোন শক্তিতে তাঁহারা জঙ্গল কাটিয়া প্রকাণ্ড নগর করিলেন, আর সে স্থান স্থন্দর প্রকাণ্ড মন্দির ও অট্রালিকা দ্বারা শোভিত করিলেন ? তাঁহাদের শক্তি কেবল প্রভুর কুপা। সেই প্রভু কোথা? তিনি তথন তিনি মাসের পথ দুরে, কেবল রুষ্ণ রুষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেছেন !

রখুনাথ ভট বৃন্দাবনে কিছু আরাম লইয়া গেলেন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ, স্থকণ্ঠ, ভাবুক, প্রেমে পাগল। বিনি তাঁহার ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিতেন, তিনিই আনন্দে উন্মত্ত হইতেন। অনেক লোকে তাঁহার চরণাশ্রর করিলেন। তাহার মধ্যে একজন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পূর্বেব বিলয়াছি, রঘ্নাথ ভট্টের হুইটি প্রধান কীত্তি আছে, তাহার মধ্যে একটী কৃষ্ণদাস কবিরাজ।\* অনেকের মনে বিশ্বাস,

<sup>া</sup> কবিরাজ:গোসামী উাহার এম্বের ভনিতার লিপিরাছেন :--

<sup>&</sup>quot;জীরাণ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতক্ত চরিতামৃত কহে কৃঞ্দাস ॥"

আমাদেরও ছিল, যে, কৃষ্ণদাদ কবিরাজের গুরু রঘুনাথ দাস : কিছ একথানি প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিলাম, প্রভু হইতে রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট হইতে কৃষ্ণদাস, ও কৃষ্ণদাস হইতে মৃকুন্দদাস। তাঁহার আবার একটা কীর্ত্তি গোবিন্দদেবের মন্দির। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, সে অম্লা ধন। গোবিন্দদেবের মন্দির পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথ ভট্টের বর্ণনা এইরপ করিয়াছেন:—

"রূপ গোসাঞীর সভার করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে এলার তার মন॥
অঞ্চ কম্প গদগদ প্রভুর রুপাতে।
নেত্র রোধ করে বাম্প না পারে পড়িতে॥
পিকস্বর-কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥
রুক্তের সৌন্দব্য মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমেতে বিহুরল হয় কিছু নাহি জানে॥
গোবিন্দচরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দচরণারবৃন্দ যার প্রাণধন॥
নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দমন্দির করাইল।
বংশী মকর কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল॥
গ্রাম্যবার্ত্তা নাহি শুনে না কহে জিহুবার।
রুক্তকথা পূঞ্জাদিতে অন্তপ্রহর যায়॥

রঘুনাথের এ শিখ্টী কে? ইনি রাজা মানসিংহ, যে মানসিংহ বাঙ্গালা ও বিহার জয় করেন এবং যিনি আকবরের সর্বপ্রধান কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার স্থায় পদত্ব, কি হিন্দু কি নুসলমান, আর কেহ ছিলেন না। বিরা তাঁহাদের কথা বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারাই করন। নিমলিথিত এই প্রাচীন পদ করেকটা পাঠ করিলে পাঠক মহাশর কতক বুঝিতে পারিবেন ধে, তাঁহারা কি প্রকাশু বস্তু ছিলেন। এ সমুদার পদকর্ত্তা, গোস্বামীগণ সম্বন্ধে স্বচক্ষে থাহা দেখিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। রূপের বৈরাগ্যকালে, সনাতন বন্দিশালে, বিষাদ ভাবরে মনে মনে। "রূপেরে করুণা করি, ত্রাণ কৈলা গোরহরি, মো অধনে না কৈলা স্মরণে॥ মোর কর্মদোষ-ফাদে, হাতে পারে গলে বেন্ধে, রাখিরাছ কারাগারে ফেলি। আপনি করুণা পাশে, দৃঢ় করি ধরি কেশে, চরণ নিকটে লহ তুলি॥ পশ্চাতে অগাধ জল, তই পাশে দাবানল, সমূথে পাতিল ব্যাধ বাণ। কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে, এইবার কর পরিত্রাণ॥ জগাহ মাধাই হেলে, বাস্থদেব অজামিলে, অনায়াসে করিলা উদ্ধার। এ ত্রংথ-সমুদ্র খোরে, নিস্তার করহ মোরে, তোমা বিনে নাহি হেন আর।" কেন কালে এক জনে, অলথিতে সনাতনে, পত্রী দিল রূপের লিগন। এ রাধানজভ দাসে, মনে হৈল আখাসে, পত্রী পড়ি করিলা গোপন॥

শ্রীরূপের বড় ভাই, সনাতন গোসাঞী, পাতশার উজার হৈরা ছিলা।
শ্রীরূপের পত্রী পাঞা, বন্দী হৈতে পলাইয়া, কানীপুরে গৌরাঙ্গে ভেটলা॥
ছেঁড়া বন্ধ অঙ্গে মলি, হাতে নথ মাথে চুলি, নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
ছুই গুচ্ছ তুণ করি, এক গুচ্ছ দস্তে ধরি, পড়িলা গৌরাঙ্গ পদতলে॥
দরবেশ রূপ দেখি, প্রভুর সম্বল আঁথি, বাছ পসারিয়া আইসে ধাঞা।
সনাতনে করি কোলে,কাতরে গোসাঞী বলে, মা অধ্যে স্পর্শ কি লাগিয়া।
অস্পৃশ্র পামর দীন, হুরাচার মতি হীন, নীচ সঙ্গে নীচ ব্যবহার।
এ হেন পামর জনে, স্পর্শ প্রভু কি কারণে, যোগা নহি তোমা স্পশ্বির॥"

ভোট কম্বল দেখি গায়, প্রভু পুনঃ পুনঃ চায়, লজ্জিত হইলা সনাভন। গোড়ীয়ারে ভোট দিয়া, ছে ড়া এক কান্থা লৈয়া, প্রভু স্থানে পুন আগমন। গৌরাঙ্গ করণা করি, রাধারুষ্ণ নাম মাধুরী, শিক্ষা করাইলা সনাতনে। প্রভূ কহে রূপ সনে, দেখা হবে বুন্দাবনে, প্রভূ আজ্ঞায় করিলা গমনে। কভু কান্দে কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে, কভু ডিকা কভু উপবাস। ছে ড়া কাঁথা নেড়া মাথা, মুথে কৃষ্ণগুণ গাথা, পরিধান ছে ড়া বহির্কাস ॥ গিয়া গোসাঞী সনাতন, প্রবেশিলা বুন্দাবন, রূপ সঙ্গে হইল মিলন। বর্মা অশ্রা নেত্রে পড়ে, সনাতনের পদে ধরে, কহে রূপ গদগদ বচন ॥ গৌরাকের যত গুণ, কহে রূপ সনাতন, হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে। ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরী ভিক্ষা করে, এইরূপে কত দিন থাকে। তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে, ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে, ফল মূল করয়ে ভক্ষণ। উচ্চৈঃম্বরে আর্ত্তনাদে, রাধারুষ্ণ বলি কাঁদে, এইরূপে থাকে কতদিন ॥ কতদিন অন্তর্মনা, ছাপার দণ্ড ভাবনা, চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে। স্বপ্নে রাধারুষ্ণ দেখে, নাম গানে সদা থাকে, অবসর নাহি এক ভিলে। কথন বনের শাক, অলবণে করি পাক, মুথে দেন গুই এক গ্রাম। ছাডি ভোগ বিলাস, তরুতলৈ কৈলা বাস, এক ছই দিন উপবাস। কুশ্বরন্ত বাজে গায়, ধুল।য় ধুসর কায়, কণ্টকে বাজ্যে কভ পাশ। এ রাধাবলভ নাস, বড মনে অভিলাম, করে হন তাঁর দাসের দাস।

জয় সাধু শিরোমণি সনাতন রূপ। যো হুঁছ প্রেম-ভকতি রসকুপ।
রাধার্ক্ষ ভজনক লাগি। শ্রীসুন্দাবন ধামে বৈরাগা।
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ। মিলল সকল ভকতগণ সাথ।
সবে মিলি প্রেম ভকতি পরচারি। যুগল ভজন ধন জগতে বিথারি।
অনুখণ গৌরচক্র গুণগান। ভরল প্রেমে ওর নাহি পান।
কভিছাঁ না হেরিয়ে ঐছে উদাস। মনেহর সতত চরণে কর আশা।

জর ভট্ট রঘুনাথ গোসাঞী। রাধারুষ্ণ লীলাগুণে, দিবানিশি নাহি জানে, তুলনা দিবার নাহি ঠাঞি ॥ঞ্জ॥ চৈতক্তের প্রেমপাত্ত, তপন মিশ্রের পুত্র, বারাণদী ছিল যার বাস। নিজ গৃহে গৌরচজ্রে, পাইয়া পরমানন্দে, চরণ দেবিলা তুই মাস। শ্রীচৈতক্ত নাম জ্বপি, কত দিন গৃহে থাকি. করিলেন পিতার সেবনে । তাঁর অপ্রকট হৈলে, আসি পুন নীলাচলে, রহিলেন প্রভুর চরণে।। মহাপ্রভু কুপা করি, নিজ শক্তি সঞ্চারি, পাঠাইয়া দিসা বুন্দাবন। প্রভুর শিক্ষা হাদি গণি, আসি বুন্দাবন-ভূমি, মিলিলেন রূপ সনাতন ॥ তুই গোঁদাঞী তাঁরে পাঞা, পরম আনন্দ হৈয়া, রাধারুঞ্চ-প্রেমরদে ভাদে। অঞ পুলক কম্প, নানা ভাবাবেশে অঙ্গ, সদা কৃষ্ণ—কথার উল্লাসে॥ সকল বৈষ্ণব সঙ্গে, যমুনাপুলিনে রকে, একতা হইয়া প্রেমহথে।। শ্রীভাগবত-কথা, অমৃত সমান গাথা, নিরব্ধি শুনে যার নুখে॥ পরম বৈরাগ্য-সীমা, স্থানির্মাল ক্রম্বপ্রেমা, স্থার অমৃত্যয় বাণী। পশু পক্ষী পুলকৈত, যার মূথে কথামত, শুনিতে পাষার হয় পানী॥ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, সর্বারাধ্য হুই জন, শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ। এ রাধাবন্নভ বোলে, পুড়িনুঁ বিধম ভোলে, কুপা করি কর আত্মসাথ।

শ্রীচৈতন্তরপা হৈতে, রঘুনাথদাস চিতে, পরম বৈরাগ্য উপজিলা।
দারা গৃহ সম্পদ, নিজ রাজ্য অধিপদ, মল প্রায় সকল তাজিলা।
পুরশ্চর্য্য রুষ্ণ-নামে, গেলা শ্রীপুরুষোন্তমে, গৌরাঙ্গের পদ্যুগ সেবে।
এই মনে অভিলাম, পুন: রঘুনাথ দাস, নয়ন গোচর কবে হবে।
গৌরাঙ্গ দয়াল হৈয়া, রাধারুষ্ণ নাম দিয়া, গোরন্ধন শিলা গুঞ্জাহারে।
ব্রজ্ঞবনে গোবর্ধনে, শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে সমর্পণ করিল তাঁহারে।
চৈতন্তের অগোচরে, নিজ কেশ ছিড়ি করে, বিরহে আকুল ব্রজে গেলা।
দেহে ত্যাগ করি মনে, গেলা গিরি গোবর্ধনে, হুই গোদাঞী তাঁহারে দেখিলা

খরি রূপ সনাতন, রাখিলা তাঁর জীবন, দেহত্যাগ করিতে না দিলা । তুই গোদাঞীর আজ্ঞা পাঞা, রাধাকুণ্ড তটে গিয়া, বাদ করি নিয়ম করিলা । ছে ডা কম্বল পরিধান, বনফল গব্য খান, অন্ধ আদি না করে আহার। তিন সন্ধ্যা স্নান করি, স্মরণ কীর্ত্তন করি, রাধা-পদ ভজন গাঁহার ॥ ছাপাল দণ্ড রাত্রি দিনে, রাধাক্তর্ফ গুণ-গানে, স্মরণেতে সদাই গোঙায়। চারিবত শুতি থাকে, স্বপ্নে রাধাক্লফ দেথে, এক তিল বার্থ নাহি যায়॥ গৌরাঙ্গের পদান্তক্ত, রাথে মনোভঙ্গরাজে, অরূপেরে সদাই ধ্যেয়ায়। অভেদ শ্রীরূপ সনে, গতি যার সনাতনে, ভটুণুগ প্রিয় মহাশন্ত্র ॥ শ্রীরূপের গণ যত, তাঁর পদে আশ্রিত, অত্যস্ত বাংসলা যার জীবে। দেই আর্ত্তনাদ করি, কাঁদে বলে হরি হরি, প্রভর করুণা হবে কবে॥ "হে রাধার বল্লভ, গান্ধবিকা বান্ধব, রাধিকা-রমণ রাধানাথ। হে বুন্দাবনেশ্বর, হাহা রুষ্ণ-দামোদর, রুপা করি কর আজ্ঞাথ ॥ শীরপ শীসনাতন, যবে হৈল অনুর্শন, অন্ধ হৈল এ ছই নয়ন। বুথা আঁথি কাঁহা দেখি, বুথা প্রাণ দেহে রাখি, এত বলি কর্মে ক্রন্দন ॥ শীচৈতক্স শচীস্থত, তাঁর গণ হয় যত, অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম। গুপ্ত ব্যক্ত লীলাম্বল, দষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব দল, সবারে করয়ে পরণাম ॥ রাখারুফ বিয়োগে, ছাডিল সকল ভোগে, ভথরুথ অন্নমাত্র সার। শ্রীগোরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিল আগে, ফল গব্য করিল আহার ! সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি সেই দিনে, কেবল করয়ে জলপান। রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাডি দিল তবে, রাধারুষ্ণ বলি রাথে প্রাণ ॥ শীরপের অদর্শনে, না দেখি তাঁহার গণে, বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কাঁদে। ক্ষণ-কথা আলাপন, না শুনিয়া প্রবণ, উচ্চৈংখরে ডাকে আর্তনাদে। ভাগ রাধারুক্ত কোথা, কোথা বিশাখা ললিতা, রুপা করি দেও দর্শন । হা চৈত্র মহাপ্রভ, হা স্থরপ মোর প্রভু, হাহা প্রভু রূপ সনাতন ॥

কান্দে গোঁসাঞী রাত্রিদিনে, পুড়ি যার তমু মনে, গণে অক ধুলার ধুসর । 
চকু অন্ধ অনাহার, আপনার দেহ ভার, বিরহে হইল জর জর ॥
রাধাকুওতটে পড়ি, সখনে নিখাস ছাড়ি, মুখে বাক্য না হয় ক্রণ ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেমে অশু নেত্রে পড়ে, মনে কৃষ্ণ কররে শারণ ॥
সেই রঘুনাথ দাস, পুরাহ মনের আশ, এই মোর বড় আছে সাধ ।
এ রাধাবল্পভ দাস, মনে বড় অভিলাষ, প্রভু মোরে কর পরসাদ ॥

## অষ্টম অধ্যায়

পাণিহাটী প্রামে রাঘবের বাস। তিনি ধনবান্ ব্যক্তি, প্রভুর একান্ত ।

ভক্ত । শ্রীনিতাই ধখন গৌড়ে ধর্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন, ভখন তাঁহার বাটাতেই প্রথমে আড়া করেন। বখন নিত্যানন্দ সে স্থান মাতাইরা তুলিলেন, তখন রঘুনাথ দাস বাটাতে আছেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কোথাও ষাইতে দেন না, কিছু তিনি অনেক মিনতি করিরা পিতার নিকট বিদায় লইরা শ্রীনিত্যানন্দকে দর্শন মানসে পাণিহাটা আসিলেন। নিতাই তাঁহাকে বড় আদর করিলেন; পরে বলিলেন, "রঘুনাথ, তুমি ধনী, আমাকে ও আমার ক্ষ্বিত ভক্তগণকে একবার উদরপূর্ত্তি করিয়া ভোজন করাও।" এই আজ্ঞা পাইয়া রঘুনাথ আহলাদে পুলকিত হইলেন, ও মহা উত্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন দেশময় এ কথা প্রচার হইল ও পাণিহাটীতে যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। স্বারই নিমন্ত্রণ, যিনি আসিবেন, তিনিই প্রসাদ পাইবেন। যিনি যাহা আনিবেন, তাহাই ক্রম্ব করা হইবে। এই কথা প্রচার হওয়ায় চিণিটক, দ্বি, এই মিষ্টার, আম্র, কাঁটাল, চাঁপাকলা প্রভৃতি ভারে-ভারে আসিতে

লাগিল। আবাঢ় মাস আরম্ভ, স্বভরাং ফলের কোন অভাব নাই। বে স্থানে মহোৎসব হইবে, সে স্থানটী অতি মনোহর; গঙ্গার ধারে বটবুক্ষছারায় ভক্তগণ বদিলেন। যিনি যাহা বিক্রেয় করিতে আনিভেছেন, ভাহাই ক্রেয় করিয়া তৎদারা তাঁহাকে ভুঞান হইভেছে।

মধ্যস্থলে তুইখানি পাতা পড়িল,—একথানি স্বয়ং মহাপ্রভুর জন্ত,
অপরখানি নিতাইরের নিমিত্ত। মহাপ্রভু যদিও তথন নীলাচলে, কিন্তু
নিতাইরের আকর্ষণে তিনি আসিলেন। তথন সহস্র সহস্র লোকের
সাক্ষাতে নিতাই মহাপ্রভুকে অতি আদরের সহিত ভূঞাইতে লাগিলেন।
লোকে আনন্দে অশ্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। র্যুনাথ কৃতকৃতার্থ ইইলেন।
অস্তাপি সেই স্থানে প্রতি⊶বৎসর চিড়া-মহোৎসব হইরা থাকে।

রাঘবের বিধবা-ভগ্নী দময়স্তি অতি শুদ্ধা, পবিত্রা ও মহাপ্রভুর ভক্ত ।
তাঁহার এক অধিকার ছিল, তিনি "রাঘবের ঝালী" প্রস্তুত করিতেন।
মহাপ্রভু নীলাচলে প্রকট, স্কৃতরাং হৃদরে তাঁহাকে পূজা করিরা ভক্তগণের
তৃপ্তি হইত না। তাই নীলাচলের ভক্তগণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, আর
দ্রের ভক্তগণ ভোগের দ্রব্য সক্ষে করিয়া সেথানে লইয়া যান। কেবল
শচী আর বিষ্ণুপ্রিয়া যে এইরূপ ভোগ পাঠান তাহা নয়, ভক্তমাত্রেই
পাঠাইয়া থাকেন। কিন্তু দময়স্তীর সেবা অস্তু প্রকার। প্রভু সারা
বৎসর ভোগ করিবেন, এইরূপ দ্রব্য তিনি প্রস্তুত করেন। ইহা করিতে
বিস্তর কারিগরির প্রয়োজন। বেহেতু আহারীয় বস্তু মাত্রেই অতি সহর
পচিয়া যায়। তাই তিনি এইরূপ সম্লায় দ্রব্য প্রস্তুত করেন যাহা সহর
নষ্ট না হয়, কি পাকের গুণে এক বংসর উত্তম অবস্থায় থাকে। এই
সম্লায় স্থায়ী সাজ দ্রব্য দিয়া ঝালী সাজান হয়। তাহার পরে তাহাতে
মোহর মারা হয়, এবং উহা মকরধ্বজ করের হত্তে স্থাস্ত করা হয়। যথন
যথন ভক্তগণ নীলাচলে গমন করেন, সেই সঙ্গে তিনিও গমন করেন।

ঝালী মৃটিয়াগণের মাথার থাকে, আর মকরধ্বজ আপনার প্রাণ मित्रा छेहा तका करतन। टेहार्ट "त्राचर्यत यानी" वनिद्रा श्रीमिकः শ্রীচরিতামতে ঝালীর দ্রব্য এইরূপে বর্ণনা করা হইরাছে। যথা-আম-কাসন্দি আদা-কাসন্দি ঝাল-কাসন্দি আর নেম্ব-আদা আত্রকলি বিবিধ প্রকার॥ আমসী আদ্রথণ্ড তৈলাম আমতা। বত্ন করি দিল গুণ্ডা পুরাণ শুকতা॥ শুকুতা বলি অবজ্ঞা না করিহ চিতে। শুক্তায় যে স্থথ তাহা নহে পঞ্চামূতে। ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্লেহমাত্র লয়। শুক্তাপাতা কাদন্দিতে মহাস্থুখ হয়॥ ধনিয়া মৌরীর তণ্ডুল গুণ্ডি করিয়া। লাড় বান্ধিয়াছে চিনিপাক করিয়া॥ শুষ্টিখণ্ড লাড়ু আর আমর্পিত্ত-হর। পৃথক পৃথক বান্ধি বস্ত্রের কুথলী ভিতর॥ কলিওটি কলিচুর্ণ কলিথণ্ড আর । কত নাম লব, আর শত প্রকার আচার । নারিকেল-থণ্ড আর লাড়ু গঙ্গাজল। চিরস্থায়ী থণ্ডবিকার করিল সকল। চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার। অমৃতকপূরি আদি অনেক প্রকার॥ শালিকাচুটি খান্তের আতপচিড়া করি। নূতন বন্ত্রের বড় কুথলীতে ভরি॥ কতক চিড়া হুড়ুম করি হুতেতে ভাজিয়া। চিনিপাকে লাড়ু কৈলা कश्रामि मिश्रा॥

শালিত গুল-ভাজা চুর্ণ করিয়া। স্থত সিক্ত চুর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া॥
কপ্র মরিচ লবক এলাচি রসবাস। চুর্ণ দিয়া লাড়ু কৈলা পরম স্থবাস॥
শালিধান্তের থৈ স্তেতে ভাজিয়া। চিনিপাকে উথড়া কৈল কপ্রাদি দিয়া॥
কৃটকলাই চুর্ণ করি স্থতে ভাজাইল। চিনি কপ্র দিয়া তায় লাড়ু কৈল॥
কহিতে না জানি নাম এজন্মে যাহার। ঐছে নানা ভক্ষ্যন্তব্য সহস্র প্রকার॥
রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী। ছুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম ভক্তি॥
গঙ্গার মৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছুঁাকিয়া। পাঁপড়ি করিয়া নিল গঙ্করেব্য দিয়া।
পাতল মৃতপাত্রে সোন্দাইয়া দিল ভরি। আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলি॥

জীবের বড় সাধ শ্রীভগবানকে সেবা করেন, আর তাঁছাদের সেই সাধ মিটাইবার নিমিত্ত শ্রীভগবানের।মায়া অবলম্বন করিতে হয়। ধদি জ্রীভগবা**ন পূর্ণ হইয়া** বসিয়া থাকেন, তবে আর জীব তাঁহাকে সেবা করিতে পারে না। তাই সকলের ইচ্ছা প্রভকে খাওয়াইবেন। রাঘ্ব যে ঝালি সাঞ্জাইয়া পাঠাইতেন, তাহা সারা বৎসরের নিমিত্ত রাখা হইত। কিন্ত অন্তান্ত ভক্তগণও ঐরূপ প্রভূকে উপহার দিতেন। শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া মালিনী এবং বছতর ভক্তগণ প্রভুর নিমিত্ত যে উপহার দিতেন, তাহা গোবিন্দের হাতে রাখা হইত। "গোবিন্দ, প্রভুকে দিও" সকলেরই এই কথা। গোবিন্দ বলেন, "আছো"। কিন্তু প্রভুকে ঐ সমুদায় ভূঞান কঠিন ব্যাপার। প্রথমতঃ ঐ যে সাতশত ভক্ত প্রদত্ত উপহার, ইহা একত্র করিলে প্রকাণ্ড একটি যজ্ঞ হয়। তার পরে, ভক্তগণ নীলাচলে আসিলে প্রত্যহ মহোৎসব হয়। প্রভুর কোন কোন দিন বহুবার নিমন্ত্রণে যাইতে হয়। স্থতরাং তাঁহার ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্য আত্মাননের সময় থাকে না। সকল ভক্তই জিজ্ঞানা করেন, "গোবিন্দ, প্রভুকে দিয়াছ?" গোবিন্দ উত্তরে বলেন, "না, পারি নাই অপেকা কর।" এইরূপ প্রত্যন্থ শত শত ভক্ত আসিতেছেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "গোবিন্দ, আমার দ্রবা দিয়াছিলে ?" গোবিন্দ বলিতেছেন, "না. স্থবিধা পাই নাই।" ভক্ত মাত্রেই গোবিন্দকে মিনতি করিয়া বলিতেছেন, "গোবিন্দ, অবশ্র অবশ্র আমার দ্রব্য অর্থে দিও।" গোবিন্দ করেন কি, বলেন "ST 55 " |

এইরপ প্রতাহ প্রাতে শত শত ভক্ত গোবিলের নিকট আগমন করেন। ভক্ত আসিতেছেন দেখিলে গোবিলের মুখ শুকাইরা বার। পলাইতে পারিলে পলাইতেন, কিন্তু তাহার স্থবিধা নাই। প্রভুর নিকট সর্বাদা থাকিতে হয়। পরিশেষে গোবিন্দ প্রভুর শরণ কইলেন; বলিলেন, "প্রভো! দাসকে রক্ষা কর।" প্রভূ বলিলেন, কি? ভোমার আবার হংথ কি?" গোবিন্দ বলিলেন, "সকলে উপহার দিয়াছেন, সকলের ইচ্ছা তুমি আত্মাদ কর। আমি তোমাকে ভূঞাইতে পারি না। সকলে প্রত্যন্থ আইসেন, আসিয়া আমাকে মিনতি করেন। যথন শুনেন বে আমার ছারা তাঁহাদের কার্যা হয় নাই, তথন আমার মাথা থান।"

প্রভু হান্ত করিয়া বলিলেন, "এই কথা ? কে কি উপহার আনিয়াছেন লইয়া আইস।" এই কথা বলিয়া প্রভু বিশ্বস্তন্ত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জলযোগে বিদলেন। গোবিন্দ এক এক জনের প্রব্য আনিতেছেন আর বলিতেছেন, "ইহা মা জননীর"। প্রভু হাত পাতিয়া বলিলেন, "দাও"। ভোজন করিয়া প্রভু আবার হাত পাতিতেছেন। গোবিন্দ বলিতেছেন, "ইহা শ্রীবাসের"। এইরূপে গোবিন্দ এক-একজন ভক্তের প্রব্য প্রভুর হাতে দিতেছেন, এবং কাহার প্রব্য তাহা বলিতেছেন, আর প্রভু আহার করিতেছেন। এইরূপে জলক্ষণের মধ্যে এক যজ্ঞের উপযুক্ত সমুদায় সামগ্রী প্রভু আহার করিলেন; করিয়া বলিতেছেন, "আর আছে?" তথন গোবিন্দ বলিলেন, "রাঘ্বের ঝালী ছাড়া আর কিছু নাই।" প্রভু বলিলেন, "তাহা মন্ত থাকুক।" পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভগ্বানের কাচ-কাচা সহজ্ঞ নহে,—মন্ত্র্যে পারে না।

শিবানন্দ সেন, কাঞ্চনপাড়ায় বাড়ী, প্রভুর বড় প্রিয়ভক্ত। বাঁহারা প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে যান, তাঁহাদের পাথেয়াদি দিয়া তিনি সঙ্গে লইয়া যান,—এমন কি, কুরুর পর্যান্ত। প্রারুতই একটি কুরুর বাত্রি-গণের সঙ্গে চলিয়াছেন। কাজেই এই জন্মে কুরুর হইলেও, তিনি ভক্তির পাত্র। শিবানন্দ প্রত্যহ সেই কুরুরকে ডাকিয়া আহার দেন। পথে এক নাবিক কুরুরকে পার করিতে অবীকার করিল। শিবানন্দ অন্তুনয় বিনর করিলেন, নাবিক শুনিল না। তথন তিনি দশ পণ কছি দিয়া কুরুরকে পার

করিলেন। একদিন প্রভাতে শিধানন্দ কুরুরকে দেখিতে পাইলেন না। তথন সেবকের মুখে শুনিলেন যে, সে গত রন্ধনীতে ভাহাকে আহার দিতে ভূলিয়া গিয়াছিল। শিবানন তঃথিত হইয়া কুরুর তলাস করিতে দশজন লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কুকুর পাওয়া গেল না। শিবা<del>নৰ</del> উহাতে আন্তরিক চঃখিত হইলেন। এমন কি. উপবাদ করিয়া পড়িয়া থাকিলেন। ফল কথা, শিবানন্দ সেনের মনে বিশ্বাস যে, এই কুকুর দামান্ত বস্তু নহেন, কোন মহাজন হইবেন, নছুবা বাদলা ত্যাগ করিয়া ভক্তগণের সঙ্গে প্রভূর নিকট কেন যাইতেছেন। শিবানন্দ দেন শাস্ত হুইয়া সানাহার করিলেন, এবং ভক্তগণ সহ নীলাচলে প্রভুর ওথানে গমন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ভক্তগণ একদিন প্রভূকে দর্শন করিতে গিয়া দেখিলেন যে, সেই কুকুর প্রভুর অর দূরে বর্দিয়া আছেন, আর প্রভুর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। সে কিরুপে? না, প্রভু নিজ হতে তাঁহাকে নারিকেন-শভাপও ফেলিয়া দিতেছেন, আর কুকুর তাহা ভক্ষণ করিতেছেন। আবার প্রভু বলিতেছেন, "কুষ্ণ বল," আর কুরুর প্রকৃতই "কৃষ্ণ" বলিতেছেন। শিবানন্দ সেন অমনি কুরুরকে প্রণাম করিয়া আপনার শত অপরাধ জানাইলেন। সেই দিন হইতে আর তাঁহাকে দেখা গেল না।

শ্রীকান্ত শিবানন্দের ভাগিনা। প্রভুর নিকট একক গমন করিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে ছই মাস নিকটে রাধিয়া দিলেন। শিবানন্দ তাঁহার নিরম মত বাত্রী লইয়া নীলাচলে বাইতেছেন। এবার তাঁহার সঙ্গে স্থ্রী পূত্র ও অক্তান্ত বৈষ্ণব-গৃহিণীরাও আছেন। তাঁহার স্থীকে কেন সংক লইলেন তাহার কারণ বলিতেছি। তিনি ৭৮ বৎসর পূর্বে প্রভুকে দর্শন করিতে গিরাছিলেন। তথন প্রভু শিবানন্দকে বলিয়াছিলেন যে, তোমার এবার একটি পূত্র হইবে, পরস্কানন্দপুরী গোসঞীর নামে তাহার নাম রাখিবে। তাঁহার খ্রী অন্তঃস্বতা ছিলেন।
শিবানন্দ সেন বাড়ী যাইয়া দেখিলেন তাঁহার একটি পুত্র হইয়াছে।
প্রভুর আজ্ঞাক্রমে এই পুত্রের নাম প্রমানন্দ দাস রাখিলেন।

শিবানন্দের বড় সাধ, পুত্রটিকে লইয়া গিয়া প্রভূকে দেখাইবেন। কিন্ত শিবানন্দ সেনের এই শেষ পুত্র। তাঁহার গর্ভধারিণী পুত্রটিকে জত দুরদেশে যাইতে দিতে চাহেন না। কাজেই শিবানন্দ তাঁহার ঘরণীকে সঙ্গে করিয়া, আর শিশু-পুত্রটিকে নিজে কোলে করিয়া, নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন। পথে যাইতে স্থানে স্থানে ঘাটিতে দান দিতে হয়। একটি ঘাটিতে কয়টা ভক্ত গণিয়া শিবানন সেন তাঁহাদিগকে ছাডাইয়া ওপাতে পাঠাইয়া দিলেন, আর আপনি খাটিতে দান বুঝিয়া দিতে **জা**মিন স্বরূপ রহিলেন। তাঁহার আসিতে বিলম্ব হওয়ার ভক্তগণের বাসা হর নাই। শ্রীনিত্যানন্দ কুধায় কাতর হইয়া শিবানন্দ সেনের তিনটি পুত্রকে শাণ দিতেছেন, বলিতেছেন, বেমন শিবা আমাকে ক্ষায় ক্লেশ দিতেছে, তেমনি তাহার তিনটি ছেলে ম'রে যা'ক। কিন্ত বিবেচনা করে দেখুন, শিবার কোন অপরাধ নাই। অপরাধের মধ্যে শত শত ভক্তগণকে পালন করিয়া বান্ধলা দেশ হইতে পুরি নগরীতে লইমা যান। তাহার পর, ভক্তগণকে যে বাসা দিতে বিলম্ব হইরাছে. ভাহাতে তাঁহার দোষ নাই। ঘাটীরক্ষক তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয় নাই। তিনি সকলকে ছাড়াইয়া, তাহার প্রাণ্য দিবার নিমিত্ত সেখানে ছিলেন। অতএব শিবার কোন দোষ নাই। যত অপরাধ সমুদায় আমার ঠাকুর নিতাইয়ের। তাহার পরে শুরুন। নিতাই শিবানন্দের ঘরণীকে অনাইয়া তাঁহার পুত্রকে শাপিয়াছেন। ঘরণী ইহাতে ভয় ও ত্রংথে অতি কাতর হইয়াছেন। শিবানন্দ ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পত্নী ভয় পাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন যে, গোসাঞী 'তিন পুত্ৰ মুকুক বলিয়া

শাপ দিয়াছেন। শিবানন্দ হাসিয়া স্থীকে বলিলেন, "তুমি কাঁদ কেন? আমার তিন পুত্র মরিবে মরুক, গোসাঞীর বালাই লইয়া মরিয়া যা'ক।" ইহাই বলিয়া নিতাইয়ের নিকট গোলেন। নিতাই শিবানন্দকে পাইয়া আমনি উঠিয়া এক লাখি মারিলেন। শিবানন্দ লাখি খাইয়া আর কিছু না বলিয়া, শীভ্র শীভ্র বাসা করিয়া ঠাকুরকে সেখানে লইয়া গোলেন। সেখানে সানাহার করিয়া সকলে শাস্ত হইলেন।

তथन निवानक (मन शक्शक इरेग्रा निडाईटक वनिएड नाशिलन, "আজ সামার দিন স্থপভাত। তোমার চরণরেণু ব্রন্ধার ফর্লভ ধন। আমি তাহা অনায়াসে পাইলাম। আজ আমার জন্ম সার্থক হইল, পেই পবিত্র হইল।" নিত্যানন অত্যে চঞ্চলতা করিয়াছেন, কিছ বাসা পাইয়াই একট অমুতাপের উদয় হর্তমাছে। তাহার পরে শিবানন্দ যথন আবার স্তব আরম্ভ করিলেন, তথন "অভিমানশৃষ্য, অক্রোধ পরমানন্দ" নিতাই নিজে উঠির। তঁহোকে গাঢ় আলিখন করিলেন। অবশ্য ঠাকুরের অক্সার, কিন্তু অদ্বৈতের কি নিতাইয়ের ক্রোধ কেবল "হাস্তময়"। সকলেই জানে "নিতাই মার থাইয়া দয়া করেন।" যে ঠাকুর মার খাইয়া দয়। করেন, তিনি অবশ্র মারিয়াও দয়া করেন। শিবানন্দ তাহা জানিতেন, আর জানিয়াই লাথি থাইয়া নিত্যানন্দের পায়ে ধরেন। কিন্তু শ্রীকান্ত অল্লবয়ন্ত। তাহার মাতৃল পিতৃদম্পর্কীয়, গণামান্ত। তিনি তিন শত ভক্তের সমূথে লাথি ধাইলেন, ইহাতে শ্রীকান্তের ক্রোধ হইল। তাই বলিলেন, "গোসাঞী যাহাকে লাখি মারিলেন, তিনি সামান্ত লোক নহেন, তিনিও মহাপ্রভুর একজন পার্বদ। ঠাকুরালী করিবার বুঝি আর স্থান পাইলেন না? আমি বাই, প্রাভুর নিকট এ সমুদায় কথা নিবেদন করিব।" এই ভয় দেখাইয়া ঞীকাৰ সমত্ত সঙ্গী ছাড়িরা অগ্রবর্তী হইলেন। শ্রীকান্ত যাইয়া একেবারে প্রাক্তর

নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন গোবিন্দ সেথানে গাঁড়াইয়া আছেন, বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন, "ভূমি কর কি ? গায়ের পেটাজি না খূলিয়াই ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছ ?" কথা এই, অতি বড় গুরুজনকে প্রণাম করিবার আগে বেমন জ্তা খুলিতে হয়, তেমনি অঙ্করক্ষক বা পেটাজি খুলিতে হয়।

প্রভূ বলিলেন, "গোবিন্দ! শ্রীকান্তকে কিছু বলিও না। মনে বড় ত্বংগ পাইয়া আসিয়াছে। উহার যাহাতে স্থুখ হয় তাহাই কর।" এই কথা শুনিয়া শ্রীকান্ত বুঝিলেন যে, সর্ব্বজ্ঞ প্রাভূ তাহার মনে কি চঃখ তাহা বলিবার অগ্রে আপনিই অবগত হইরাছেন। স্তুতরাং তিনি বাহা বলিবেন মনে করিয়া আসিয়াছেন তাহা আর বলিলেন না। বিশেষতঃ অন্তরে যে একটু মলিনতা হইয়াছিল, প্রভুর দর্শনে তাহাও তথন অন্তহিত হইয়াছে। প্রভু ব**লিভেছেন, "শ্রীকান্ত, কে** কে আসিভেছেন?" প্রীকান্ত নাম বলিতেছেন। শ্রীঅকৈত প্রভুর নাম শুনিয়া প্রভু বলিতেছেন, "আচাৰ্য্য এখানে কি তামাসা দেখিতে আসিতেছেন ?" এ কথা ওনিয়া সকলে চম্পিত হুইলেন। প্রভুর মুখে কর্কশ বাক্য কেহ কথনও শুনিতে পান না। তাহার পরে শ্রীষ্ঠাতে প্রভুকে প্রভু যত ভক্তি করেন, এমন আর কাহাকেও করেন না ;—এমন কি, পুরী ভারতীকেও নহে। স্বরূপ প্রভৃতি যাহারা উপস্থিত ছিলেন, এই কথা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, প্রভূ শ্রীক্ষরৈত প্রভূ সম্বন্ধে এরপ কর্কশ কথা কেন বলিলেন। কিন্ত প্রভ আপনিই তাঁহাদের মনের তর্কের মীমাংস। করিলেন। কারণ প্রভু বর্কশ বাক্য বলিয়াই আবার বলিতেছেন, "একান্ত, বলিতে পার আচার্য্যের এবার রাজার নিকট কিছু প্রাপ্তির আশা আছে না কি?" শ্রীকান্ত এ কথার কোন উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। "রাজার নিকট কিছু প্রাপ্তির আশা আছে" প্রভুর এই কথার তাংপর্যা ক্রমে বলিব। শিবানন্দ সেন ইহার পরে পুত্রকে কোলে করিয়া শত শত ভক্তের সহিত নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। প্রভূ তাঁহার শত শত ভক্তগণ সহ তাঁহাদিগকে অগ্রবর্ত্তী হইরা লইতে আসিলেন। যথন ছাই দলে মিলিত হইল, তথন মহাকলরব উঠিল। পরমানন্দের বয়স তথন সাত বংসর। তিনি ভনিরাছেন যে, গ্রীগৌরান্দ প্রভূতে দেখিতে বাইতেছেন। আবার পিতার কোলে থাকিয়া ভনিলেন যে, অগ্রে যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রভূ আছেন। তথন তিনি ব্যগ্র হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাবা, গৌরান্দ কৈ? আমায় দেখাইয়া দাও।" তাহাতে শিবানন্দ সেন কি উত্তর দিলেন, তাহা পরমানন্দ পরে তাঁহার 'চৈত্লাচন্দ্রোদ্য নাটকে' লিথেন। তাহার একটি শ্লোক এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন:—

বিত্যদামত্যতিরতিশয়োংকণ্ঠকটিরবেক্স। ক্রীড়াগামী কনকপরিঘন্তাবিমোদামবাহঃ॥ সিংহগ্রীবো নবদিনকরভোতবিভোতিবাসাঃ, শ্রীগোরাকঃ ক্ষুরতি পুরভো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ॥

যথন প্রমানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, গৌরান্ধ কই ?" তথন শিবানন্দ দক্ষিণ হস্ত ধারা শ্রীগোরান্ধকে দেথাইরা ক্রোড়ন্থিত পুত্রকে বলিতেছেন, "হে বালক, আমাদের প্রভূকে, তাহা কি দেথাইরা দিতে হয়? ঐ যে সোণার বরণ, দীর্ঘ তেজোময় বস্তুটী, যাহার কমলনম্বন দিয়া অবিরত প্রেমধারা পড়িতেছে, উনিই শ্রীগোরান্ধ। হে পুত্র, উহাঁকে প্রণাম কর!" ইহা বলিয়া কোল হইতে পুত্রকে নামাইলেন, ও পিতাপুত্রে দ্র হইতে ভূমিল্টিত হইরা শ্রীগৌরান্ধকৈ প্রণাম করিলেন।

পুএটাকে লইয়া জ্রীগোরাকের চরণে কিরূপে উপস্থিত করিবেন,

শিবানন ইহাই ভাবিতেছেন। বেহেতু প্রভুর বাসার সর্বদা লোকে পূর্ণ। করেক দিন পরে একটী স্থাবাগ উপস্থিত হইল। বেখানে তিনি তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া বাসা করিয়াছিলেন, তাহার নিকট দিয়া এক দিবস প্রভূ তিনটা ভক্ত সহ যাইতেছিলেন। শিবানন্দ সেন ও তাঁহার पत्रे हें ए बिशा अध्यक्त इहेश अजूत इत्रा अनाम कतिरानन। প্রণাম করিয়া শিবানন্দ করজোড়ে বলিলেন, "ভগবান্! একবার দাসামুদাসের বাটীতে পদ্ধূলি দিয়া যাইতে আজ্ঞা হয়।" ইহা ওনিয়া প্রভু, "তোমার যাহা অভিকৃতি" বলিয়া স্বীকার করিলেন। এথানে আর একটা কথা বলা কর্ত্তব্য। প্রভূ কথনও স্ত্রীলোকের মুখ দেখিতেন না কিন্তু বাঁহাদের উপর বাৎসল্য ভাব, কি বাঁহারা গুরুজন, এরপ স্ত্রীলোকের সহিত তিনি সেইরাপ ব্যবহার করিতেন না। শিধানন্দের পত্নীকে তিনি কন্সার স্থায় স্নেহ করিতেন এবং শিবানন্দ দেনের বাড়ীতেও পূর্ব্বে গিরাছেন। প্রভূকে বাদায় আনিয়া দেন মহাশয় দেই দপ্তমবর্ষীর পুএকে তাহার সমীপে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "ভগবান! এই তোমার দেই বরপুত্ত। ইহার নাম আপনার আজ্ঞাক্রমে 'প্রমানন্দ দাস' রাথিয়াছি, আর আপনি ইহাকে রূপা করিবেন বলিয়া এতদ্রে শ্রীচরণে আনিয়াছি।" ইহাই বলিয়া পুত্রকে বলিলেন, "পুত্র, শ্রীভগবানকে প্রণাম কর। বালক প্রমানন্দ প্রভূকে প্রণাম করিলেন : প্রভু বলিলেন, "তোমার দিব্য পুত্র হইয়াছে।" ইহাই বলিয়া স্নেহার্ক্ত হইয়া তাহার মন্তকে চরণ দিতে পেলেন। শিশু প্রমানন্দ ইহার তাংপর্যা না ব্রিয়া মন্তক নত করিলেন না, বরং মুখব্যাদন করিলেন। বালাস্বভাববশতঃই হউক, বা প্রভুর ইচ্ছাক্রমেই হউক, এইরূপে মুধ্ব্যাদন করিলে, প্রভূ তাঁহার চরণাঙ্গুঠ বালকের মুখে দিলেন। আশ্চর্ব্যের বিষয় বালক ইহাতে বিরক্ত না হইয়া, কি কোনরূপ আপত্তি না করিছা, যেমন শিশুসম্ভান শুনপান করে, সেইরপ ছই হল্ডে শ্রীপদ ধরিয়া, অভি সভূঞ্ মনে সেই অঙ্গুষ্ঠ চুষিতে লাগিলেন।

প্রভু যথন এই চরণাঙ্গুষ্ঠ সেই বালকের মুথের মধ্যে দিলেন, তথন কি বলিলেন তাহা এই পরমানন্দ দাসের "বৃন্দাবনচস্পূতে" লিখিত আছে। ( অরণ থাকে যেন, এই পরমানন্দ প্রভুর বরে দৈববিদ্ধা পাইয়া কবিরূপে জগতে বিদিত হলৈন। তিনি চৈতক্যচরিত, বৃন্দাবনচস্পূ ও চৈতক্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি করেকথানা গ্রন্থ লিখেন। অতএব এই যে কাহিনী বলিতেছি ইহা তিনি স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যথা— )

বংসাস্বাত্য মৃহংস্করা রসনরা প্রাপন্য সংকাব্যক্তাং দেয়ং ভক্ত জনের ভাবিরু স্করৈর্ছাপ্যমেতভ্রা।

"হে বংশু দেবত্র্লভ বস্তু স্বয়ং আস্থাদন করিয়া ভাবি ভক্তগণকে প্রকাশ করিবে।" পরমানন্দ বলিতেছেন, "ইহা বলিয়া প্রভূ তাঁহার অঙ্গু আমার মুখে দিয়াছিলেন।"

পরমানন্দ পদাসুষ্ঠ চ্বিতেছেন, প্রভু উহা বালকের মৃথ হইতে আনিশ্বা বলিলেন, "বংস, রুষ্ণ রুষ্ণ কহ।" পরমানন্দ কিছু বলিলেন না। তথন আবার বলিলেন, "রুষ্ণ রুষ্ণ বল।" তবু পরমানন্দ দাস কিছু বলিলেন না। তথন বালকের পিতামাতা ব্যথ্য হইয়া, পুত্রকে রুষ্ণ বলাইবার নিমিত্ত অমুনয় তাড়না ভয়-প্রদর্শন প্রভৃতি নানা মত উপায় করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালক কিছুতেই তাহা বলিলেন না। ইহাতে বালকের পিতামাতা মর্শাহত ও যেন প্রভু প্রয়ন্ত অপ্রতিভ হইলেন।

তথন প্রভূ যেন বিশ্বয়ভাব দেখাইয়া কোভ নুক্রিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়! আমি বিশ্ব-সংসারকে কৃষ্ণ-নাম বলাইলাম, কিন্তু এই বালককে পারিলাম না ?" প্রভূর সকে শ্বরূপ দামোদর ছিলেন, তিনি বলিলেন, "প্রভূ, আপনি কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র এই বালককে দিলেন। বাদক মনে

ভাবিতেছে যে, সে উহা কিরপে প্রকাশ করির। উচ্চারণ করিবে। এই বালক যে নীরব হইয়াছে সে সেই নিমিত্ত, আমার ইহাই নিশ্চয় বোধহয়।"

তথন প্রভূ বলিলেন, "তাই কি হবে? ভাল তাই যদি হয়, তবে, বে বৎস! যাহা কিছু হয় বল।"

ইহাতে বালক উঠিয়। দাঁড়াইয়া করজোড়ে একটি শ্লোক প্রস্তাত করিয়া বলিল। (মনে থাকে, তাহার তথন কথ পাঠ হইয়াছে কিনা সন্দেহ।) প্রমানন্দের শ্লোক যথা:—

শ্রবদোঃ কুবলয়মক্ষো রঞ্জনমূরদো মহেক্রমণিদাম।
. বৃন্দাবনতরুণীনাং মণ্ডনমথিলং হরির্জয়তি॥

অর্থাৎ "যিনি ব্রজ্যুবতীগণের কর্ণে কর্ণোৎপল, নয়নে স্থরদ অঞ্জন, বক্ষঃস্থলে নীলকাস্তমণিময় হারের স্বরূপ ও তাহাদিগের সর্বাকের অথবা অথিল ব্রহ্মাণ্ডের ভূষণ, সেই শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন।"

ইংতে শিবাননা, তাহার পত্নী ও প্রভ্র সঙ্গী যে ছুইজন ভক্ত ছিলেন প্রকলে আনন্দে ও বিশ্বারে অভিভূত হুইলেন।

তথন প্রভূ বলিলেন, "বংস! তুমি উত্তম কবি হইবে। তুমি এই শ্লোকে প্রথমে ব্রক্তমাদিণের কর্ণভূষণের বর্ণনা করিয়াছ বলিয়া তোনার নাম মহাবধি 'কবিকর্ণপূর' হইল।" পূর্বে বলিয়াছি, এই কবিকর্ণপূর রুত পুত্তক এখন বৈষ্ণবঙ্গাতে অনস্ত আনন্দ দিতেছে। তাঁহার রুত শ্রীচ্ছেন্সচন্দ্রোদঃ নাটকে শ্রীগোরান্তের লীলা বর্ণন করিয়া পরে তিনি বলিতেছেন,—

> শ্রীকৈতক্সকথা মথামতি বথাদৃষ্টং মথাবণিতং জগ্রন্থে কিয়তী তদীয় কুপয়া বালেন ষেয়ং ময় । এতাং তৎপ্রিয়মগুলে শিব শিব শ্বুত্যৈকশেষং গতে। কো জানাতু শুণোতু কন্তদনয়া কুষ্ণঃ স্বয়ং প্রীয়তাম ॥

ইহার ভাবার্থ এই, "বামি অজ্ঞান বালক শ্রীগোরাক্লের ক্লপা ( বার্থাৎ পদাসুষ্ঠের রক্ষ ) পাইয়া বাহা লিখিলাম, ইহা সত্য কি মিথা। তাহা তাঁহার ভক্তগণ বলিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকলে অন্তর্ধান হইলেন। স্থতরাং আমি সত্য লিখিলাম কি মিথা। লিখিলাম তাঁহারা ব্যতীত আর কে বলিবে ? তবে, হে কৃষ্ণ ! তুমি অন্তর্ধামী, তোমাকে আমি সাক্ষী মানিলাম। আমি যদি সত্য লিখিয়া থাকি, তবে তুমি অবশ্র আমার প্রতি তুই হইবে, ( এবং যদি মিথা। লিখিয়া থাকি তবে দণ্ড করিবে। )

জগতের যত অবতারের কথা শুনা যায়, তাঁহাদের অনেকের সহজে কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু শ্রীগোরাকের লীলার যে সমুদায় প্রমাণ রহিয়াছে তাহা অকাটা। সেই প্রমাণ দারা জানা যায় যে, তিনি কি বলিয়াছেন ও কি করিয়াছেন।

শ্রীঅবৈতপ্রভূকে মহাপ্রভূ যে কর্কশবাক্য বলেন, এ কথা পূর্ব্বে বলিরাছি। কিন্তু প্রীত্রেই বথন নীলাচলে উপন্থিত ইইলেন, তথন প্রভূ তাঁহার সহিত পূর্বের স্থায়ই ব্যবহার করিলেন। তিনি বে কোন কারণে শ্রীঅবৈতের উপর বিহক্ত হইরাছেন তাহা তাঁহাকে জানিতেও দিলেন না। একদিন বাউল বিশ্বাস প্রভূকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি উঠিয়া গেলে প্রভূ গোবিন্দকে আজ্ঞা করিলেন যে, "বাউল বিশ্বাসকে আমার এখানে আর আসিতে দিও না।" এই বাউল বিশ্বাস শ্রীঅবৈতের শিশ্বা ও তাঁহার বাড়ীর প্রধান কর্ম্মচারী। অবৈতপ্রভূর বৃহৎ পরিবার, — ছয় পুত্র ও হই স্থী। শ্রীঅবৈতের ভাণ্ডার যেন অক্ষয়, তিনি এইরূপ ভাবে অর্থ ব্যর করেন। সংসারে সেই নিমিন্ত চিরদিন জনাটন। বিশ্বাস মহাশয় দেখিলেন যে, উড়িয়ার রাজা গৌড়ীয়গণের নিতান্ত ভক্ত হইয়াছেন। তথন শ্রীঅবৈত্ত প্রভূর অচলসংসার কুলাইবার নিমিন্ত তিনি এক উপার স্থজন করিলেন। তিনি রাজার নিকট এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে

লেখা ছিল যে, শ্রীক্ষরৈত স্বরং ঈশর, তবে তাঁহার কিছু ঋণ হইরাছে।
মহারাঙ্গের নিকট সেই ঋণ শোধের জক্ত সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এই
পত্র কেমন করিরা মহাপ্রভুর হাতে পড়িল। তাহাতে প্রভু কৃষ
হইলেন। তিনি শ্রীক্ষরৈত প্রভুকে প্রত্যক্ষে কিছু বলিলেন না, তবে "বাউল
বিশ্বাস" মহাশরকে তাঁহার নিকট আসিতে নিষেধ করিলেন। যথন
বিশ্বাস মহাশরের উপর ঐ দণ্ড হয়, তখন প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "রাজার
নিকট বিশ্বাস যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে শ্রীক্ষরৈত আচার্যকে ঈশ্বর
সাব্যন্ত করিরাছেন। এ ঠিক, যেহতু তিনি প্রকৃতই ঈশ্বর। কিছ
ঈশ্বরের ঋণ হইমাছে, এ কথা বলা বড় অপরাধের কথা; এই জন্মই তিনি
দণ্ডার্হ, অতএব তিনি যেন আমার এখানে আর না আইসেন।"

শ্রীঅবৈতপ্রভূ ইহার কিছুই জানেন ন।। এই যে রাজার নিকট পত্র লেখা হইয়াছে, ইহা শ্রীঅবৈতপ্রভূর অজ্ঞাতসারে। তিনি যথন বিশ্বাসের প্রতি প্রভূর দণ্ডের কথা শুনিলেন, তথন নিতান্ত লজ্জা পাইয়া প্রভূর নিকট যাইয়া বলিলেন, "ভূমি বিশাসকে দণ্ড করিয়াছ, কিন্তু তাহার অপরাধ কি ? আমাকে দণ্ড করা কর্ত্তব্য, যেহেভূ সে যাহা করিয়াছে, সে আমারই জন্ত।" প্রভূ তথন হাসিয়া বিশ্বাসকে নিকটে ডাকিলেন, ডাকিয়া বলিলেন, "ভূমি কার্যা ভাল কর নাই। ঐক্লপ কার্যা আর করিও না।" প্রকৃত কথা, বদি প্রভূর পার্যদগ্রন

শিবানন সেন শুনিলেন যে, অম্বিকা কালনার নকুল ব্রহ্মচারীর শরীরে
মহাপ্রভু প্রকাশ হইয়াছেন। প্রভুর লীলালেথকগণ বলেন যে, প্রভু
জীবনিন্তারের বছবিধ উপায় করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ আচার্য্য স্কৃষ্টি,
যেমন ক্রফার্নাস গুল্পমালী। আপনি তিন প্রকারে জীবকে শিক্ষা দিতেন,
প্রথমতঃ—সাকাদ্দর্শন দিয়া। শ্রীক্ষেত্রে জগতের লোক গমন করেন;

করিয়া প্রভূকে দর্শন করিয়া ভক্তিলাভ করেন। বিতীবত:—আবিভূতি হইয়া। বেমন শচীর বাড়ীতে জননীপ্রদত্ত অ**ন্ধব্যঞ্জন আহার।** শচী অরব্যঞ্জন রান্ধিয়া ক্রন্সন করিতেছেন, আর বনিতেছেন, "আমার निमाहे वाफ़ी नाहे, व्यामि हेश काशांक निव?" हेश विनाट विनाट তিনি বিহ্বল হইলেন, দেখিলেন যেন নিমাই আসিলেন। তথন বসিয়া নিমাইকে যত্ত করিয়া থাওয়াইলেন। পরে যথন চেতন পাইলেন, তথন ভাবিলেন, "এই সমুদায় স্বপ্ন হইবে। কারণ নিমাই ত আমার এথানে নাই, নিমাই শ্রীক্ষেত্রে।" ইহাকে বলে আবির্ভাব। এইরূপ শচীর গুতে সর্বাদা হইত। আর এক উপায়ে প্রভু জীব উদ্ধার করিতেন, সে "মাবেশ"। প্রভু নকুল ব্রহ্মচারীর শরীরে প্রবেশ করিরা ভক্তি-ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নকুলের বয়ংক্রম অল, বর্ণ গৌর, অক্সের শোভা চমৎকার। প্রভু সেই শরীরে প্রবেশ করাতেই, নবীন ব্রহ্মচারী গ্রহগ্রন্থ প্রায় হইয়া নাচিতে কাঁদিতে হাসিতে লাগিলেন। আরু সকলেই ুবলেন, "রুষ্ণ বল"। চারিদিকে প্রচার হুইল বে, নকুলের দেছে শ্রীগৌরাকের প্রকাশ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া শিবানন তথ্য জানিবার জন্ত সেথানে চলিলেন। তিনি যাইয়া দেখেন অসংখ্য লোক জুটিয়াছে, ব্রহ্মচারীর দর্শন পাওয়া তর্ঘট। তথন শিবানন্দ মনে মনে প্রভুকে বলিতেছেন, "যদি সতাই আমার প্রভু তুমি নকুলের দেছে প্রবেশ করিয়া থাক, তবে আমি যে আদিয়াছি, তাহা অবগ্র তুমি জান, এবং তাহা হইলে তুমি আমাকে নিশ্চর ডাকিনে, এবং আমার ইট্মন্ত্র কি তাহা বলিবে। প্রভু, তাহা হইলেই আমার মনের সন্তেহ যাইবে I"

শিবানন্দের মনে অবশ্রই গৌরব আছে যে, তিনি প্রভুর উপর দাবি বাথেন। অতএব, সত্য যদি প্রভু নকুলের দেহে প্রবেশ করিয়া থাকেন, তবে ভাছাকে জানিবেন ও ভাছার মনস্কামনা সিদ্ধ করিবেন।
শিবানন্দ লোক-সংঘটের বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রভুর নিকট মনে মনে
এইরপ প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সমরে ত্বই চারি জন লোক দৌড়িরা
আসিরা "শিবানন্দ দেন কে? তাঁহাকে ঠাকুর ডাকিতেছেন" বলিয়া
খুজিতে লাগিল। একথা শুনিয়াই শিবানন্দ দৌড়িরা গিয়া ব্রহ্মচারীকে
প্রশাম করিলেন। ব্রহ্মচারি বলিলেন, "তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতে
চাও? উত্তম। ভোমার চারি অক্ষরের "গৌরগোপাল মন্ত্র"।\* এই
আখ্যারিকাটি শিবানন্দের পুত্র ভাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

এইরপে নকুল ব্রহ্মচারী প্রভুর ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।
চরিতামৃত বলিতেছেন,—"এই মত আবেশে তারিল ভ্বন। গোড়ে
দেহে আবেশের দিগ্দরশন॥" অর্থাৎ গোড়ে বেরপ ব্রন্ধচারীর শরীরে
প্রবেশ করিয়া প্রভু ভক্তিধর্ম শিকা দিয়াছিলেন, সেইরপ তিনি
নানাছানে নানাদেহে প্রবেশ করিয়া জীবকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।
সেই নিমিন্ত প্রভুর প্রকটকালেই কোটা ভক্ত তাঁহার পদাশ্রয়
করেন। আর এই নিমিন্ত, বদিও তিনি পূর্ববঙ্গদেশে মোটে আট
মাস ছিলেন, এবং সেও অধ্যাপক ভাবে, ভক্ত বা আচার্য্য ভাবে নয়,—
তবুও সে দেশ ভক্তিতে প্লাবিত ইইয়ছিল। শিবানন্দ সেন সম্বন্ধে আর
একটি ঘটনা বলিব। প্রভু পৌষমাসে বঙ্গদেশে আসিবেন, এ কথা
শিবানন্দ শ্রীকান্তের মুখে শুনিলেন। শুনিবামাত্র শাকের ক্ষেত্র প্রস্তুত
করিতে লাগিলেন, এবং প্রভুর পথ পানে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু প্রভু
আসিলেন না। পৌষমান্সে সংক্রান্তির দিবস জগদানন্দ ও শিবানন্দ
ক্রই জনে প্রভুকে অপেকা করিয়া "ঐ এলো" ভাবে, কি "পড়ে পাতার

\* একবার একটা কথা উঠে বে "গৌর-নামের মন্ত্র নাই।" কিন্তু আমর। দেখিতেছি যে শিবানন্দের মন্ত্র "গৌরগোপাল।" উপরে পাত, ঐ এব প্রাণনাথ," ভাবে কাটাইলেন। কিছ প্রস্থ আসিলেন না। তথন ছই জনে হাহাকার করিতে লাগিলেন। এমন সময় সেথানে নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী আসিলেন। ইহার প্র্ব নাম ছিল 'প্রহুর', প্রভূ তাঁহার নাম রাখেন নৃসিংহানন্দ, বেহেতু ব্রহ্মচারী প্রস্থলাদের ঠাকুরের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন।

ঐ ব্রহ্মচারীর তজন ছিল 'মানসিক'। যোগশান্তের নামে অনেকে
উন্মত হরেন। কিছু যেমন জানবোগ, তেমনি ভক্তিবোগ বলিয়া আর একপ্রকার যোগ আছে। সে অতি মধুর সামগ্রী। জ্ঞানযোগে বেরূপ সমাধি আছে, ভক্তিবোগেও সেইরূপ সমাধি আছে। প্রভ্ সন্ম্যাসের পরে চারি দিবস প্রান্ত সমাধিস্থ ছিলেন। এ বোগের বিশেষ লাভ এই বে, ইহাতে যোগীর যে প্রান্তি ভাহার সহিত ক্লফপ্রান্তিও হয়।

এই নৃসিংহানক মনে মনে প্রভুৱ ভজনা করিতেন। প্রভু যে বার গৌড় হইয়া বৃলাবন যাইডেছিলেন, কিন্ধ কানাইরের নাটশালা হইডে কিরিয়া আদেন। প্রভু ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে ব্রন্ধচারী এই কথা প্রকাল করেন। এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি ইহা কিরুপে জানিলেন? তাহাতে নৃসিংহ বলেন যে, প্রভু যেমন বৃলাবনে গমন করিতেছিলেন, তিনি (নৃসিংহ) মনে মনে তাঁহার পথ যোজনা করিতেছিলেন। নৃসিংহ ভাবিলেন, পথ হাটিয়া যাইতে প্রভুৱ কট হইবে, তাই তাঁহাকে ভাল পথে লইয়া যাইবার জল্প মনে মনে পথ যোজনা করিতেছিলেন। সে পথে কয়র ও ধূলা নাই, জার পথের ছধারে ফুলের গাছ, তাহার উপরে বিসয়া পক্ষীগণ গান গাইতেছে। কুস্থমের শোভায় ও স্থান্ধে দিক্ আমোদিত করিতেছে। এই পথ মনে মনে যোজনা করিয়া, প্রভুকে মনে মনে সেই পথে লইয়া যাইতেছেন। চলিতে ব্যথা না লাগে। প্রত্যহ প্রভুকে মনে মনে ছইবার ভোগ দিতেছেন, সন্ধ্যায় উত্তম কুটীরে শারন করাইতেছেন ও পদসেরা করিবা ঘুম পাড়াইতেছেন। এইরূপ করিতে করিতে নৃসিংহ মনে মনে প্রভুকে কানাইরের নাটশালা পর্যস্ত লইয়া গেলেন; কিন্ত আর পারেন না, আর কোন ক্রমে মনে মনে পথ বান্ধিতে পারেন না। তাই তিনি তথন বলিরাছিলেন, "প্রভু আর অগ্রবর্ত্তী হইবেন না।"

এই নুসিংহ, শিবানন্দ ও জগদানন্দের তঃথের কারণ শুনিয়া দস্ত করিয়া বলিলেন, "এই কথা ? আমি প্রভুকে আনিতেছি, আনিয়া তোমার এথানে তাঁহাকে ভূঞাইব।" ইহা বলিয়া নুসিংহ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। তিনি নয়ন মুদিয়া চিত্ত সংযম করিয়া এবং উহা বাহ্য জগৎ ছইতে পুথক করিয়া প্রভুর নিকটে লইয়া চলিলেন। চিত্ত কথন আত্মবিশ্বতি হইয়া, তাঁহার যে কার্য্য তাহা ভূলিয়া, অন্তদিকে যাইতেছেন, নৃসিংহ তাঁহাকে চাবুক মারিয়া আবার ঠিক পথে আনিতেছেন। এইরূপে বহু কষ্টে চঞ্চলচিত্তকে প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন, এবং প্রভুর চরণে পড়িয়া, অমুনয় বিনয় করিয়া প্রভুকে সম্মত ও সঙ্গে করিয়া শিবানন সেনের বাড়া আনিতে লাগিলেন। আনিবার সময় আবার তাঁহার চিত্র ঐরপ চাঞ্চল্য কারতেছেন। কথন নিজ কার্য্য ভূলিয়া গিয়া প্রভূকে একেবারে হারাইতেছেন, আবার তল্পাস করিয়া ধরিতেছেন। কথন পরিশান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। এইরূপে প্রভুর নিকট যাইতে ও তাঁহাকে আনিতে তাঁহার চিত্তের ছইদিন গেল। ইহাকে বলে 'ভজ্জিযোগ'। যাহা হউক তিন দিনের দিন নুসিংহ, প্রভুকে শিবানন্দের বাড়ী আনিয়া উত্তমরূপে ভুঞ্জাইলেন।

কিন্ত হংশের মধ্যে এই, প্রভূ বে আসিরা সমুদার আহার করিলেন, নুসিংহের মুখের কথা ব্যতীত ইহার মার কোন প্রমাণ রহিল না। প্রভূ কিছ ইহার প্রমাণ পরে দিয়াছিলেন। তিনি এক দিবস নীলাচলে, কথার কথায় এই সমুদায় কথা (অর্থাং বেরপে নৃসিংহ তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিলেন) বলিলেন। প্রভু আরও বলিলেন যে, সমুদায় দ্রব্যই অতি চমৎকার পাক হইরাছিল। এই কথা ভনিয়া তথন শিবানন্দের বিশাস হইল যে, প্রকৃতই প্রভু তাঁহার বাটী যাইয়া তাঁহার দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন।

ইহাকে ব'লে "আবির্ভাব"। অর্থাৎ প্রভু উদয় ইইয়াছেন, ইহা কেহ কেহ দেখিতে পাইতেছেন,—সকলে নহে। এইরূপ প্রভুর আবির্ভাব শচীর মন্দির প্রভৃতি নানাস্থানে হইত।

পূর্বেব বিলয়ছি শিবানন্দের সঙ্গে তাঁহার পত্নী ও পুত্র এবং অক্সান্ত ভক্ত-গৃহিণীরা চলিয়াছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর মোদক ও তাঁহার ঘরণীও চলিয়াছেন। ভক্তগণ নীলাচলে গমন করিলে প্রভু সচেতন হয়েন, আর যত দিন তাঁহারা সেখানে বাস করেন ততদিন সেই রূপে থাকেন, থাকিয়া তাঁহার দেশীয় ও গ্রামন্ত সন্ধিগণের সহিত আলাপনাদি করেন। পরমেশ্বর যাইয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ করিলেন। ইনি কর্ম যে নবহীপবাসী তাহা নহে, প্রভুর এক পাড়ায়, এমন কি তাঁহার বাড়ীর নিকট, বাস করেন। কাজেই ছোট বেলা পরমেশ্বরের নন্দন মুকুন্দের সহিত প্রভু থেলা করিতেন। আর পরমেশ্বর প্রভুকে জনেক সন্দেশ থাওইয়াছিলেন। এই পরমেশ্বর যথন আসিয়া প্রভুকে গুণাম করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "আমি গরমেশ্বর," তথন প্রভুকে গুণাম করিলেন হইয়া তাঁহাকে সহাস্তে আদর করিলেন; বলিতেছেন, "শ্রীম্থ দেখিতে আসিয়াছ, বেশ করিয়াছ।" তথন পরমেশ্বর আহলাদে আর থাকিতে না পারিয়া বলিতেছেন, "আমি আসিয়াছি, মুকুন্দের মাও আসিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া প্রভু একটু শক্তিত হইলেন; ভাল মানুষ্ধ

পরমেখা হর ত "মৃক্লের মাকে" প্রভুর সম্মুখে আনিরা উপস্থিত করে।
কিন্তু পরমেখার শুনিরাছেন বে, প্রভুর নিকট "প্রকৃতির" যাইবার অধিকার
নাই, তাই স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যান নাই। যথন পরমেখার ছোটবেলা
প্রভুকে সন্দেশ থাইতে দিতেন, তথন আর জানিতেন না যে কিছুকাল
পরে সেই সন্দেশপ্রির-বস্তুকে দেথিবার নিমিন্ত তাঁহার তিন স্থাছের পথ
হাঁটিরা যাইতে হইবে।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর অনেক শিশু; বেথানে তাঁহার শিশু সেইথানেই প্রেম। কেবল সেই প্রেমে একজন বঞ্চিত হইলেন, তিনি রামচন্দ্রপুরী। টনি যদিও মাধবেক্তপুরীর শিষ্য,—যে মাধবেক্তপুরী মেঘ দেখিয়া মূর্টিছত ভইতেন. যে মাধবেক্ত "অয়ি দীনদয়ান্ত্রনাথ" লোক প্রস্তুত করিয়া উচ্চারণ করিতে করিতে অন্তর্ধান করেন, যে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী, অবৈতাচার্য্য প্রভৃতি,—তাঁহার শিশ্ব হইয়াও রামচক্র চিন্ময় নিরাকার ব্ৰহ্ম উপাসক! তিনি সোহহং অৰ্থাৎ 'সেই আমি' বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। স্বতরাং রুক্ষ কি রুক্ষপ্রেম, এ সমুদার তাঁহার নিকট আমোদের সামগ্রী। যখন মাধবেক্র তাঁহার অপ্রকটকালে ক্লঞ্চ পাইলাম না বলিয়া রোদন করিতেছিলেন, তথন রামচল্র সেখানে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। উপদেশ দিবার এমন স্থবিধা পূর্বে কথন পান নাই। মাধবেন্দ্রের তেজে ও ভয়ে তাঁচার নিকটে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু তথন তিনি মৃত্যুশযাায় শায়িত, কাঞ্চেই বড় স্থবিধা পাইয়া বলিতেছেন, "গুরো! তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া রোগন করিতেছ ? কাহার জক্ত রোগন কর ? তুমি ঘাহাকে কৃষ্ণ বল তুমিই না সেই কৃষ্ণ? তোমার কি বালকের মত বিচলিত হওয়া উচিত! রোদন না করিয়া সেই তোমার ব্রহ্মকে ধ্যান কর।" তথন মাধবেক্স বাধিত হইয়া বলিলেন, "তোর উপদেশের

প্রব্যোজন নাই। একে কৃষ্ণ পাইলাম না সেই জালার আমি জর্জনিত, তাহার উপরে তুই আসিয়া আমায় বাক্য-যন্ত্রণা দিতে লাগিলি ? তুই আমার সমূথ হইতে দূর হ। তোর ও সমূদয় নাত্তিক-বাদ ভানিলে আমার পরকাল হইবে না।"

রামচন্দ্রপরী তাঁহার গুরুর সহিত এই রূপ ব্যবহার করিলেন, কিছ ঈশরপুরী গুরুর প্রকট সময়ে তাঁহার মলমুত্র পরিষার করা পর্যান্ত অভি যত্ন করিয়া দেবা করিয়াছিলেন। তাহাতে তুই হইয়া মাধবেন্দ্র তাহাকে ভাঁহার সমস্ত রুফপ্রেম দিয়। যান। সে বাহা হউক, দেই রামচক্র**পুরী** ক্রমে এক অপরপ সামগ্রী হইলেন। তিনি সন্নাসী হইয়াছেন, সুতরাং কোন কাৰ্য্য নাই,-কেবল ভ্ৰমণ: একন্তানে বছদিন থাকিতে পারেন ্না। আপনার ভরণপোষণের কোন ভাবনা নাই, উহা সমাজের উপর ভার। দেশ, মন্দির ও অতিথিশালায় পূর্ণ, সেখানে গেলেই অন্নও ত্ত্ব মিলিবে। দকল স্থানেই আদর। ভ্রমিতে ভ্রমিতে নীলাচলে প্রভূর নিকটে আসিয়া উপস্থিত। অক্সান্ত সন্থ্যাসিগণ, এমন কি প্রভুর <del>গু</del>রুস্থানীয় পুরী ভারতী পর্যান্ত আদিলেও তাঁহারা প্রভর সম্মুথে নত্র থাকেন, কিন্তু রামচন্দ্রের সে ভাব নয়। প্রভু উঠিয়া সমন্ত্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, কারণ তিনি প্রভুর গুরুস্থানীয়, স্বয়ং পুরী দোসাঞীও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের ভাব বেন তিনি স্বরং মাধবেক্স। প্রভ যথন প্রথমে পরী ও ভারতী গোদাঞীকে প্রণাম করেন, তথন তাঁহারা ভয় পাইয়াছিলেন, রামচক্র দে ধা'তের লোক নহেন। জগদানন্দ তাঁহাকে যত্ন করিয়া ভিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। ভরে ভরে জগদানন্দ রামচন্দ্রকে বড় বড় করিলেন। রামচন্দ্রও উদর পুরিয়া ভোজন করিলেন। শেষে জনদাননকে সেই পাতে বসাইলেন, বসাইয়া যত্ত্ব করিয়া অনুরোধ করিয়া থুব এক পেট থাওয়াইলেন। আহার সমাপ্ত

হইলে বলিতেছেন, "জগদাননা ! তোমার রীতি কি ? আমি সন্ন্যাসী, আমাকে এত যত্ন করিয়া খাওয়াইলে কেন ? আমার ধর্ম কিরপে থাকিবে ? তোমাদের চৈতত্ত্যের গণের কি ভয় নাই বে, সন্ন্যাসিগণকে অধিক খাওয়াইয়া তাঁহাদের ধর্ম নষ্ট কর ? আর নিজেরাও এত থাও ? আমি শুনেছি যে তোমরা চৈতত্ত্যের গণ বড়ই থাওয়ায় মঞ্জমৃত আজ তাহা চক্ষে দেখিলাম।"

কলা কথা, "চৈতন্তের গণ" খাওয়ায় মজবৃত তাহার স্নেদহ নাই।
কারণ চৈতন্তের গণের শুক্ষ-ভজন নয়। তাঁহাদের দেহ ক্লিই করিয়া
ইন্দ্রিয় বারণ করিতে হয় না। যাহারা দেহকে হঃখ দিয়া ইন্দ্রিয় প্রভৃতি
বারণ করেন, তাহাদের কয়লা ধূইয়া উহাকে পরিক্ষার করার মত কার্য্য
করা হয়। মাথা কূটিয়া, উপবাস করিয়া ও দেহে কট দিয়া, পবিত্র হওয়া
বার না। পবিত্র হইতে অফ্ল উপায় অবলম্বন করিতে হয়। উদাহরণ
দেখুন, ব্রজগোপী, কি ব্রজগোপীর শিরোমণি রাধা। রাধা কিরূপে স্থলরী
হয়েন তাহা ত জানেন? তিনি বলিয়াছেন, "ও অঙ্গ পরশে, এ অঞ্চ
আমার সোণার রবণ থানি।" শ্রীক্রম্বকে প্রেম ও ভক্তিতে জাগরিত
কর, করিয়া তাঁহার স্পর্শ স্থুও অন্তুত্ব কর, তথন তোমার সোণার
বরণ হটবে।

রামচন্দ্রপ্রী নীলাচলে আসিয়াছেন। তাঁহার এক প্রধান উদ্দেশ্য প্রভুকে কোনগ্রণে জব্দ করা। প্রভুর মহিমা জগৎ ব্যাপি হইয়াছে; বাহারা তাঁহাকে জ্রীভগবান বলিয়া না মানে, তাহারাও বলে যে তিনি পরম মহাব্দন। রামচন্দ্রপুরী হিংস্থক, তাঁহার এ সব সহা নয় না। নীলাচলে আসিয়া প্রভুর নিকটে রহিলেন, প্রভুর গণ কর্ভৃক সেবিত হইতে লাগিলেন, কিন্ধ তাঁহার কার্য্য হইল প্রভুর ছিদ্র অন্থেষণ করা। প্রভু কি ভোজন করেন. কিরূপে শব্দন করেন. কিরূপে শব্দন করেন. কিরূপে দিনবাপন করেন.—ইহার

প্থামূপ্ত অমুসদ্ধান করেন, আর প্রকারান্তরে প্রভুর উপর বিশ্বেষ ভাব ব্যক্ত করেন। এইরূপে প্রভুর নিত্য সঙ্গীদিগের নিকট যাইয়া প্রভু সম্বন্ধে সম্দায় গুপু কথা বাহির করার চেষ্টা করেন। কিন্তু গুপুকথা কিছু নাই, তাই পান না। তিনি ভক্তগণের নিকট প্রভুর নিন্দা করেন; বলেন যে, "চৈতন্তের ইন্দ্রিয়-বারণ কিরূপে হইবে, মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিলে কি ইন্দ্রিয় বারণ হয়?" ভক্তগণ নিতান্ত প্রভুর দিকে চাহিয়া সহু করিয়া থাকেন। প্রভু রামচন্দ্রের ব্যবহার যদিও সব জানিভেছেন, তবুও তিনি উপস্থিত হইলে, প্রভু অতি নম্ম হইয়া তাঁহার সহিত ব্যবহার করেন।

কল কথা, প্রভূ জীবকে তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন।
রামচন্দ্র সহকে গুরুস্থানীর, তাই তাঁহাকে বাহে ভক্তি করেন; কিন্তু
আন্তরে তাঁহার কার্যকে ঘুণা করেন। রামচন্দ্র প্রথমে ভয়ে ভয়ে প্রভূর
সহিত ব্যবহার করিতেন, তাঁহার সম্মুখে কিছু বলিতে সাহস হইত না।
পরে দেখিলেন বে, প্রভূ নিরীহ, কিছু বলেন না। কাজেই ক্রমে ভর
ভাঙিতে লাগিল, শেষে প্রভূর সম্মুখেই তাঁহার নিন্দা করিলেন। একদিন
প্রভূর সম্মুখে বলিতেছেন. "এখানে পিপীড়া বেড়ার কেন? স্থাবশু এখানে
মিন্তার ব্যবহার হয়।" আর কোন দোষ না পাইয়া বলিলেন বে, প্রভূর
বাড়ীতে পিপীড়া, অতএব প্রভূ মিন্তার ভোজন করেন, বদিচ সন্ত্যাসীর
মিন্তার ভোজন করিতে নাই। রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া উঠিয়া গেলেন।
তথনই প্রভূ গোবিন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন, "প্রবাবধি আমার ভিন্দার
নিয়ম ছিল চারি পণ, তাহাতে তোমার আমার আর কাশীখ্রের হইত,
অন্তাবধি তাহার সিকি আনিবে। ইহার যদি অন্তথা কর, তবে আমাকে

প্রভূ যদি আহার প্রায় ত্যাগ করিলেন, ভক্তগণ মাত্রও তাহাই করিবেন। প্রভূ অনশনে থাকেন, তাঁহারা কিরপে ডিক্ষা করিবেন 🛉 . সকলের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। তথন তাঁহারা বাইয়া প্রভূকে বিরিয়া ফেলিলেন: বলিলেন, আপনি রামচন্দ্রপুরীর কথার আপনাকে ও আমাদিগকে কেন বধ করিতেছেন? তিনি হিংহ্নক, আপনার কিলা জগতের মন্দরের নিমিন্ত তিনি আপনার ভিক্ষাপদ্ধতি ত্বেণ না, কেবল নিজের কুপ্রবৃত্তির নিমিন্তই ঐরপ করেন। কিন্তু প্রভূ জীবকে শিক্ষা দিতে এই জগতে আসিয়াছেন, আর সেই শিক্ষা দিবার নিমিন্ত তৃণাদপি শ্লোক করিয়াছেন: তিনি আর কি করিবেন? বথন ভক্তগণ রামচন্দ্রপুরীকে গালি দিতে লাগিলেন, তথন প্রভূ তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন; বলিলেন, পুরী গোসাইর দোষ কি? তিনি সহজধর্ম বলিয়াছেন: সয়্ল্যাসীর জিহ্বা-লাল্সা থাকা ভাল নয়:

এদিকে পুরী পোসাঁই মহাধুসি। এতদিন কিছু করিতে পারেন নাই, এখন থানিক অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা যে তাঁহার আছে তাহা দেখাইতে পারিয়াছেন। প্রভুর নিকট আসিয়া ঈদং হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "শুনিলাম তুমি নাকি অন্ধাশন কর? সে ভাল নয়, য়াহাতে দেহরক্ষা হয়, এরূপ আহার করা কর্ত্তবা। শ্রীর ক্ষীণ হইলে ভজন করিবে কিরূপে? প্রভু অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, আমি আপনার বালক, আপনি যে আমাকে শিক্ষা দেন, এ আমার পরমভাগ্য।" যাহা হৌক রামচন্দ্রপুরী প্রভুর ছিলোন্বেষণ করিয়া কিছু পাইলেন না: এমন কি, প্রভুর চিন্তাঞ্চল্য প্রয়ন্ত জন্মাইতে পারিলেন না।

এখন অবস্থা বিবেচনা করুন। তুমি রামচন্দ্র, প্রভ্র পিতৃস্থানীর।
পুরের বেরূপ পিতাকে করা উচিত, তিনি ভোমাকে সেইরূপ ভক্তি
করেন। যে প্রভূ তোমাকে এত ভক্তি করেন তিনি জগৎপূজা।
কিন্তু তুমি কর কি ? না, তাঁহার দোব অনুসন্ধান কর। প্রভ্র প্রকাণ্ড
দেহ। বেরূপ বেহু সেইরূপ ভোজন চাই কারণ তুমি নিজেই বলিতৈছ

শে দেহ ক্ষীণ করিলে ভজন চলে না। ক্ষথচ তুমি তাঁহার ভোজন কমাইয়া তাঁহাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। শুধু তাহা নহ, তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে পর্যন্ত বধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তোমার এইরপ ক্চরিত্র যে, প্রভূর আর কোন ছিদ্র না পাইয়া, বাড়ীতে পিপীড়া বেড়ায় এই কথা তুলিয়া, তাঁহাকে দ্বিতে ছাড় নাই। কিছু ইহার কিছুতেই প্রভূর চিত্ত বিচলিত হইল না। বরং ভক্তগণ যথুন রামচন্ত্রকে দ্যিলেন, তথন প্রভূর মাচন্ত্রের পক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে তিয়য়ার করিলেন। এরপ সহিক্তৃতা জীবে দেখাইতে পারে না।

একবার ≛ীল নারদ বৈকুষ্ঠধামে গমন করিয়া দেখেন বে, ছারে একজন দাড়াইয়া, শঙ্খাচক্রগদাপন্মধারী, পরম স্থল্বর, ঠিক ঠাকুরের মত। ঠাকুর ভাবিয়া নারদ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সেই ভদ্রলোক তটক্থ হইয়া নারদকে প্রতিপ্রাণাম করিয়া বলিলেন যে, তিনি ঠাকুর নন, তাঁহার দাসামুদাস। নারদ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "তবে তোমার বপু ঠাকুরের স্থায় কেন ?" তিনি বলিলেন যে, ঠাকুর কুপা ক্ষিয়া তাঁহাকে ঐরপ করিয়াছেন, কারণ তিনি একজন পিপাসাভুরকে जन निराष्ट्रितन । তथन नांत्रम अधवर्ती इटेलन, त्मरथन मकलहे छेक्रभ চতুভূজ ; ঠিক ঠাকুরের মত। ভয়ে আর কাহাকেও প্রণাম করেন না। তবে আরও গুই চারিজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা কি পূণ্যে ঠাকুরের বপু পাইরাছেন? সকলেই অতি সামক্ত কারণ বলিলেন। কেং বটবুকে জল দিয়াছিলেন, কেং তাঁহার কুঞ্চনামা পুত্তকে কুঞ্চ বলিয়া ডাকিতেন। এই সমুদার সামার কারণে তাঁহারা এত রুপা পাইরাছেন। শীনারদ ভল্লাস করিতে করিতে শেষে ঠাকুরকে পাইদেন 📝 নারদ বলিলেন, "ঠাকুর! একি ভঙ্গী ? ইহাদের প্রতি এত রুপা কেন ?" ঠাকুর বলিবেন, "ইহারা নিজ গুণে আমাকে ক্রয় করিয়াছেন, তাই আমার বপু

পাইশ্বাছেন।" নারদ একটু ভাবিয়া বলিলেন, "ইহাদের সঙ্গে কি আপনার কোন বিভিন্নতা নাই ?" ঠাকুর বলিলেন, "কই, বিশেষ কিছু নাই।" তথন নারদ বলিলেন, "তবে বিশেষ কিছু আছে, সেটুকু কি ?" তথন ঠাকুর ঈষৎ হাস্থা করিয়া আপনার দেহের ভ্গুপদচিহ্ন দেথাইলেন। বলিলেন; কেবল "এইটা উহারা পান নাই।"

ইহার তাৎপথ্য পাঠক অবশ্র ব্রিয়াছেন। মূনিদের মধ্যে বিচার হইতেছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,—ইহাদের মধ্যে কে বড়? ইহা সাব্যস্ত করিবার ভার ভৃগু পাইলেন। তিনি প্রথমে ব্রহ্মার নিকট যাইয়া তাঁহাকে গালি দিলেন। ব্রহ্মা তাহাতে ক্রোধ করিয়া ভৃগুকে বধ করিতে আসিলেন। তাহার পরে শিবের নিকট গোলেন। তিনিও গালি সহ্ করিতে পারিলেন না। পরে বৈকুঠে গোলেন, যাইয়াই কিছু না বলিয়া শ্রীক্রফের বক্ষে পাদাঘাত করিলেন। ইহাতে শ্রীক্রফ তটন্ত হইয়া ভৃগুকে অনেক স্থতি করিলেন। ভৃগু তথন ক্রফের চরণে পড়িলেন, পড়িয়া ক্রমা চাহিলেন। শ্রীক্রফ বলিলেন "অতাবধি তোমার এই পদচ্ছি আমার প্রধান ভূষণ হইল।" কথা এই, ভগবানের যে দীনতা ও সহিষ্কৃত্ব তাহা জীবে অমুকরণ করিতে পারে না।

রামচন্দ্রপুরী পরে নীলাচল ত্যাগ করিলেন, কারণ যাহাদের কোন কার্য্য নাই তাহারা একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারে না। তিনি এক কার্য্য করিয়া গোলেন, এভুর ভোজন অর্দ্ধেক কমাইলেন। পূর্ব্য নিয়ম ছিল চার পণ, সে অবধি নিয়ম ংইল তুই পণ। ইহাতে এভুর আহার লঘু হইল, কাজেই দেহ শীর্ণ হইতে লাগিল। এভু এ লীলা করিলেন কেন? বোধহয় জীবের কঠিন-হাদয় অব্যু করিবার নিমিভ্। কারণ সেই পরম স্থানর যুবাপুরুষ অনাহারে ক্রমে জীর্ণ হইতেছেন, ইহা যে দেখিত ভাহারই হাদয় ফাটিয়া যাইত।

## নবম অধ্যায়

প্রভ্র দেহ রক্ষবিরহে জর-জর, রোদনে প্রত্যুহ শত-শত কলস নয়নজল ফেলিতেছেন। শত কলস বলিলাম, ইহা অত্যুক্তি নয়। প্রভ্
যথন নৃত্য করেন, তথন তাঁহার নয়ন দিয়া যেন বর্ষার ধারা উপস্থিত হয়।
স্তরাং তাঁহার চতুঃপার্শ্বে গাঁহারা থাকেন, মহার্ষ্টিতে য়েরপ হয়, তাঁহারা
নেইরপ আর্দ্র হয়েন। প্রভ্ একটু নৃত্যু করিলে সেই স্থান কর্দমময় হয়।
একটি প্রাচীন ছবিতে দেখিয়াছিলাম য়ে, প্রভ্ সম্প্রতীরে ভক্তগণ সহিত
নৃত্যু করিতেছেন, আর সে স্থান যদিও বালুকাময়, তর্ কর্দময়য়
হইয়াছে। ইহাতে হইয়াছে কি না, সেই কর্দমে প্রভ্রুর নৃত্যুকালীন
পায়ের দাগ পড়িয়া গিয়াছে। পায়ের দাগ দেখিলে স্পষ্ট বৃঝা য়ায় বে,
সেথানে শত শত কলস নয়ন-জল ফেলা হইয়াছে। প্রভ্ ক্রমে ক্ষীণ
হইতেছেন। সেই পরমন্ত্রনর দেহে ক্রমে অন্থি প্রকাশ পাইতেছে।
প্রভ্ কঠিন মৃত্তিকার উপর একথানি শুদ্ধ কলার পাতায় শয়ন করেন।
ইহাতে অক্সে ব্যথা লাগে।

জগদানন্দ ইহাতে একটি উপায় ভাবিলেন। প্রভুর পরিত্যক্ত বহিবাস দারা একটি ক্ষুদ্র বালিশ, আর একটি তোষক করাইলেন। এই চই দ্রব্য স্বরূপকে দিয়া বলিলেন, "প্রভুকে ইহার উপরে শয়ন করাইও। স্বরূপ ইহাতে অতি সম্কৃত্ত হইলেন। কারণ প্রভু যে কটে শয়ন করেন, ইহা তাঁহার কি কাহারও প্রাণে সহা হয় না। প্রভু শয়ন করিতে যাইয়া দেখেন বে, তোষক ও বালিস। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং বালিস ও তোষক দূরে ফেলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে করিল ?" স্বরূপ বলিলেন, জগদানন্দ।" তথন প্রভু একটু ভয় পাইলেন। কারন যদি প্রভু বাড়াবাড়ি করেন ভাব জগদানন্দ উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিবেন। কাজেই প্রভু আতে আতে বলিতেছেন, এ "জগদানন্দের বড় অক্সায়। আমাকে তিনি বিষয় ভূঞাইতে চাহেন। বদি তোষক বালিস আনিলে, তবে একখান খাট আনো, পা টিপিবার ভূত্য আনো; তাহা ইইলে তোমাদের মনক্ষামনা সিদ্ধ হয়।" শ্বরপ জগদানন্দের উপর দোব দিয়া বলিতেছেন, "আপনি উপেক্ষা করিলে জগদানন্দ বড় হঃখিত হইবেন।" কিন্তু প্রভু শুনিলেন না। তথন শ্বরপ ভক্তগণের সহিত পরামর্শ করিয়া আর একরপ শ্ব্যা প্রস্তুত করিলেন। শুক্ত করার পাতা আনিয়া তাহা অতি ক্লু করিয়া চিরিলেন, এবং এই সম্লায় প্রভুর বহির্বাদে পুরিলেন; এইরুপে তোঁষক ও বালিস হইল। ভক্তগণ তথন প্রভুকে ধরিয়া পড়িলেন। প্রভু ভক্তের অম্বুরোধে এই শ্বায় শ্বন করিতে সম্বত হইলেন।

এদিকে প্রভু ক্রমেই বিহ্বল হইতেছেন। প্রভুর দেহ নীলাচলে হৃদর ব্রজে। প্রভু বাহিরে, জ্বান্ধে বাহা দেখে, তাহা দেখিতে পান না। ইহাকে বলে দিব্যোন্মাদ। সন্মুখে নারিকেলের গাছ, প্রভু দেখিতেছেন সেট কদম্ব ক্ষা। লোকে দেখিতেছে বৃক্ষে কল ঝুলিতেছে, প্রভু দেখিতেছেন স্থামস্কর কদম্বক্ত শ্রীপাদ ঝুলাইয়া বেণুগান করিতেছেন।

জগদানক গৌড়ে গিয়াছেন। যথা পদ:—

"নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে, আইসে জগদানক।
রহি কতদ্রে, দেখে নদীয়ারে, গোকুলপুরের ছক॥
ভাবয়ে পণ্ডিত রায়। জ।
পাই কি না পাই, শচীরে দেখিতে, এই অমুমানে যায়॥
লতা তরু যত. দেখে শত শত, অকালে থসিছে পাতা।
ববির কিরণ, না হয় কুটন, মেখগণ দেখে রাতা॥

## अश्रमानस नमीवाव

ডালে বসি পাখা, মুদি চটি আখি, ফল জল তেয়াগিয়া। कान्नरत्र कृकत्रि, फुकत्रि फुकत्रि, श्रीतांहाम नाम लिया ॥. ধেরু যুথে যুথে, দাড়াইরা পথে, কার মুখে নাহি র।। মাধবী দাসের, ঠাকুর পণ্ডিত, পড়িল আছাডে গা॥ ক্ষণেক বৃত্তিয়া, চলিল উঠিয়া, পণ্ডিত জনদানক। প্রেবেশি নগরে, দেখে ঘরে ঘরে, কাহার নাহিক স্পন ॥ না মেলে পদার, না করে আহার, কারো মুখে নাহি হামি। नगरत नागती, कान्न्राय अमृति, शाकरत्र वितृत्व वितृ দেথিয়া নগর, ঠাকুরের ঘর, প্রবেশ করিল যাই। আধমরা হেন, ভূমে অচেতন, পড়িয়া আছেন আই ॥ প্রভুর রমণী, সেহে। অনাথিনী, প্রভুরে হইয়া হারা। পডিয়া আছেন, মলিন বসনে, মুদিত নয়নে ধারা॥ मामनाभी मत् আছ्छে नोत्रत, (मिथश भिषक सन । শুধাইছে তারে, কছ মো স্বারে, কোথা হৈতে আগমন॥ পণ্ডিত কহেন, মোর আগমন, নীলাচলপুর হৈতে। গৌরাকস্থন্দর, পাঠাইলা মোরে, তোমা সবারে দেখিতে॥ শুনিয়া বচন, সজল নয়ন, শচীরে কহিল গিয়া। আর একজন, চলিল তথন, শ্রীবাস মনিবরে ধাঞা। अभिया ऐसाम, मालिमी जैवाम, यक नवदीशवामी। মরা হেন ছিল, অমনি ধাইল, প্রাণ পাইল আসি॥ মালিনী আসিরা, भंচी বিষ্ণুপ্রিরা, উঠাইল তারা করি। তাদেরে কহিল, পণ্ডিত আইল, পাঠ।ইলা গৌরহরি॥ ন্তনি শচী আই, চমকিত চাই, দেখিলেন পণ্ডিতেরে। কতে তার ঠাই, আমার নিমাই, আসিয়াছে কত্যুরে ॥

দেখি প্রেমসীমা, ক্লেছের মহিমা, পণ্ডিত কান্দিয়া কয় ! সেই গৌরমণি, যুগে যুগে জানি, তুরা প্রেমে বশ হয় ॥ গৌরাক চরিত, হেন রীত নীত, সভাকারে শুনাইয়া। পণ্ডিত রহিলা, নদীয়া নগরে, স্বাকারে শুথ দিয়া॥ এ চক্রশেথর, পশুর দোসর, বিষয় বিষয়েত প্রীত; গৌরাক-চরিত, পরম অমৃত, তাহাতে না লয় চিত॥

এইরপে জগদানন্দ মাঝে মাঝে গমন করেন, পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি শচীমাতার নিকট যাইয়া প্রভুর নাম করিয়া প্রণাম করিলেন, আর সেই রাজদত্ত বহুমূল্য শাটী ও মহাপ্রসাদ দিলেন। এইরূপে নিমাইয়ের কথা আরম্ভ হইল। বক্তা জগদানন, শ্রোতা শচী, আর একট অন্তরালে প্রিয়াজী ঠাকুরাণী। পণ্ডিত বলিতেছেন, "মা, শ্রবণ কর, প্রভূ কি বলিয়াছেন। তিনি প্রতাহ আসিয়া তোমার চরণ বন্দনা করেন। আর যে দিন নিতাম্ভ তুমি তাঁহাকে ভুঞ্জাইতে ইচ্ছা কর, সেই দিনই তিনি আসিয়া ভোজন করিয়া থাকেন।" শচী বলিলেন, "সে ঠিক কথা, কিছু নিমাই কি সতাই আইসে? আমার স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। আমি নানাবিধ শাক, মোচার ঘণ্ট প্রভৃতি রন্ধন করিয়া বসিয়া রোদন করি। এমন সময় দেখি নিমাই আসিরা বদিল, আর আমি বজু করিরা তাহাকে থাওয়াইলাম। তাহার পরে যেন চেতন লাভ করি, তথন সমুদায় স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। জগদানন্দ বলিলেন, "প্রভু তোমাকে ভাহাই বলিতে আমাকে এথানে পাঠাইয়াছেন। তিনি ভোমার সেবা ত্যাগ করিয়া সন্ধাস গ্রহণ করিয়া মনে বড় ছ:খ পাইয়াছেন। কিন্ত যাত্র করিরা ফেলিয়াছেন তাহাতে আর উপায় নাই। তবে এথন ্যত দুর পারেন তোমার হঃথ নিবারণ করিবেন; সেই নিমিত্ত তিনি ্সত্যই আসেন এবং তোমার সম্বর্থে বসিদ্ধা আহার করেন।" এইরূপে

ক্থন জগদানন্দ, কথন বা দামোদর, প্রভুর সন্দেশ আনিয়া শচীমাতাকে ও প্রিয়াজী ঠাকুরাণীকে সান্ধনা করেন।

পরিশেষে জগদানন্দ ভক্তদিগের বাড়ি বাড়ি যাইতে লাগিলেন।
প্রীর
মন্দিরের নিমিত্ত কিছু কিছু মহাপ্রসাদ পাঠাইরাছিলেন। প্রীর
মন্দিরের মহাপ্রসাদ মহাপ্রভুর প্রতাপের এক সাক্ষী, এবং প্রীর ঠাকুর
তাঁহার আর এক সাক্ষী। ঠাকুর কে, না জগন্নাথ, অর্থাং জগতের নাথ,
জীব মাত্রেরই ঠাকুর; ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান বর্ষরে, সকলেরই
ঠাকুর। অতএব একমেবাদ্বিতীয়ং, ঈশ্বর এক, তাঁহার দ্বিতীয় নাই।
তিনি সকলের নাথ বা পিতা। তাই তাঁহার নাম জগন্নাথ, জগতের নাথ।

অত এব মহুদ্য মহুদ্যের ভ্রাতা। মহুদ্যের মধ্যে পদে ছোট বড় নাই, সকলেই সমান, সকলেই তাঁহার দাস,—তাঁহার ইচ্ছার একান্ত অধীন। অত এব আমি ব্রাহ্মণ এ দস্ত বিভ্ন্না মাত্র, আর আমি মুচি এ ক্ষোভ্ত স্বপ্ন বই আর কিছু নয়। জীব মাত্রেই সমান,—ব্রাহ্মণ শূদ্র বলিয়া যে তেদেই হা মনের ভ্রম, ভগবানের নিকট ইহা বিষম অপরাধ। শ্রীজ্ঞগন্ধাথ ঠাকুর জগতে তুই সাক্ষী দিতেছেন। অতি তেজ্পী যে ব্রাহ্মণ তাঁহাকেও স্থীকার করিতে হইবে যে ঈশ্বর এক, জীবমাত্রই তাঁহার সন্তান, আরু তাঁহার চক্ষে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে ভেদ নাই।

অতএব, হে ব্রাহ্মণ, শৃদ্রের অন্ন তুমি কেন গ্রহণ করিবে না ? ব্রাহ্মণঠাকুর ইহার নানা কারণ দেখাইলেন, কিন্তু কোন কারণই টিকিল না। শেষে বলিলেন, "শৃদ্রের অন্ন যে গ্রহণ করি না তাহার কারণ আন্ধ কিছুই নর, কেবল তাহাদের আচার বিচার ভাল নর।" কিন্তু শৃদ্ধেও যখন শ্রক্ষেত্র দ্বীয় তথন শৃদ্ধ যদি তাঁহাকে ( শ্রক্ষেকে ) আন দের তথে তিনি কি তাহা গ্রহণ করেন না ? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, "যিনি বিদ্রের খুদ খাইরাছিলেন, যিনি সকলের বিতা, তিনি অবশ্য শৃদ্রের দক্ত আর ধাইবেন।" তাহা বদি হইল, অর্থাৎ শৃত্তের দত্ত অর সেই পবিত্তের পবিত্ত শীভগবান যথন গ্রহণ করেন, তথন তুমি মানব, ব্রাহ্মণ হইলেও তবু ক্ষেত্র দাস, ক্ষুকীট, তুমি কেন তাহা গ্রহণ করিবে না ? এই কথায় ব্রাহ্মণ নিরক্ত হইলেন। আর ঠাকুরের মহাপ্রসাদ প্রচলিত হইল,—
শৃত্তের অর ব্রাহ্মণকে ধাইতে হইল।

মহাপ্রভু এ লীলা কিরপে করিলেন, তাহা পরের বর্ণনা করিয়াছি। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতের পণ্ডিত, সার্ব্বভৌম ভটাচার্যা, তাঁহার কর্ত্তরে নান্তিকতা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভক্ত হইলেন, প্রভুর নিকট প্রেম ও ভক্তি পাইলেন, তবুও বৈষ্ণব হইতে পারিলেন না,—পুরুকার যে আহ্নণ তাহাই রহিলেন, মনের জাড়া গেল না। ব্রাহ্মণঠাকুরেরা শত সহস্র নিয়ম করিয়া তাঁহাদের শিষ্যগপকে, ও সেই সঙ্গে আপনাদিগকে, বন্ধন করিয়াছেন। আপনারা সে নিয়ম পালন না করিলে অক্সে করে না। কাজেই আপনাদের সে সমুদায় নিয়ম পালন করিতে হয়। এইরূপে আপনারা সামাজিক নিয়মের এরপ দাস হইয়াছেন যে, সে সমুদায় ৰাহিরের নিয়ম পালন করিতেই তাহাদের চিরজীবন যায়, প্রকৃত ' সাধনভজন হয় না। কিন্তু প্রভুর সরল-ধর্মে সে সমূদায় বন্ধন থাকিল না। যে প্রকৃত বৈষ্ণব তাঁহার "বাহ্য-প্রতারণা" নাই। ভারতী ঠাকুর চর্ম্মের বহির্বাস পরিধান করিয়াছিলেন, তাই প্রভু তাঁহাকে প্রণাম করেন নাই। এমন কি, বৈষ্ণবের সন্মাস পর্যন্তও নাই। তাই প্রভু আপনার সন্মাসকে मका करियां विविधिहित्न- "कि कांक महारित्र भाव, तथ्र निक धन।" কথাটা মনোযোগ দিয়া বিচার করুন। অবতার বলিতে জগতে

একজন খৃত্তিয়ান মহাঅসাদ কিনিয়া একটী এ:জপের হতে দিল। মনে ইচ্ছা
 আক্ষণঠাকুরকে জব্দ করা। কিন্তু আক্ষণঠাকুর কিছুমাত্র কৃষ্ঠিত না হইয়া উহা বদনে
 জিলেন। এ কথা, হন্টর সাহেবের গ্রেছে লিখিত আংছে।

প্রভিগবানের, কি তাঁহার অংশের উদয়। অবতার আর শান্ত, ইহার্ম মধ্যে অবতার বড়, বেহেতু বদিও শাস্ত্রাক্তা ঈশরের আজ্ঞা বলিয়া গৃহীত হর, তবু সে আজ্ঞা প্রত্যক্ষ নয়। অবতার-বাক্য ঈশবের প্রত্যক্ষ আজা। অতএব শাস্ত্র অপেক। অবতার-বাক্য বড়। হিন্দুগণ যে শাস্ত্র মানেন, সার্বভৌমত সেই শাস্ত্র মানিতেন। কিন্তু মনের জড়তা থাকিতে ক্লঞপ্রেম উদয় হয় না, তাই প্রভু প্রত্যুবে তাঁহার হাতে "মহাপ্রদাদ" व्यर्थाए एक शांकी करमक भक्कांच्र निरामन, निर्मा विज्ञातनन, "शहन कर ।" মনে ভাবুন, ভট্টাচার্যা ব্রাহ্মণ নিদ্রা হইতে উঠিয়া, মুখ না ধুইয়া বন্ধ ত্যাগ না করিয়া, কি কখন মুখে অন্ন দিতে পারেন ? লক্ষবার মরিলেও নয়। কিন্তু মহাপ্রভু যথন সার্কভৌমের হতে মহাপ্রসাদ দিলেন. তথন সার্ক্তভৌম উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, প্রাপ্তিমাত্রই ভক্ষণ করিলেন। তথন মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজি আমার সমুলায় সাধ পূর্ণ হইল, যেহেতু মহাপ্রসাদে তোমার বিশ্বাস হইল। আজি তুমি প্রকৃতই কুষ্ণের আশ্রয় লইলে। আজি তোমার বন্ধন ছিল্ল হইল। আজি তোমার মন শুদ্ধ হইল। বেহেতু আজি বেদ-ধর্ম শুজ্বন করিয়া তুমি মহাপ্রসাদে বিখাস করিলে।" অতএব বৈফাবধর্মে বৈদিক নিরম नाहे, देवकवयर्त्य मन्नाम नाहे, कर्छात्रजा नाहे, थूरिनारि नाहे।

সনাতন সংসার ত্যাগ করিলেন, করিয়া বারাণসীতে প্রভুর নিকট প্রমন করিলেন। প্রভু তাঁহার গাতে, তাঁহার ভগ্নিপতি, শ্রীকাম্ব প্রেণত ভােটকম্বল দেখিয়া, বারংবার তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিলেন। সনাতন প্রভুর মনের ভাব বৃথিয়া, আপনার ভােটকম্বল একজন কাম্বাধারীকে দিয়া তাহার কাম্বা আপনি লইলেন। প্রভু, সনাতনের গাতে কাম্বা দেখিয়া বড় স্থা হইলেন। আবার রামানন্দ রায় বাব্ লােক, দোলার উঠিয়া বেড়ান। ভিনি সাড়ে তিনজনের মধ্যে একজন। অভএব এই

তুইটা দারা দেখা যাইতেছে যে, বৈষণ্ট বেদ-বিধির বাহিরে।

যখন এই ধর্ম সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইবে, তথন ভারতে জাতিবিচার, বর্ণ-বিচার, ছোটবড়-বিচার থাকিবে না। হে গৌরভক্তগণ! তোমাদের কর্ত্বব্য কর্ম কর। ভারতের উন্নতি কর। বৈষ্ণবধর্ম ব্যতীত সে উন্নতির উপার নাই। তাই মহাপ্রভু আবিভূতি হয়েন। ভারত-বর্ণীরগণের এক ঠাকুর লইয়া এক জাতি হওয়া উচিত। তবেই তাঁহারা সজাব হইবেন।

নীলাচলে মহাপ্রসাদকে কেহ অগ্রাহ্থ করিতে পারে না, তবে অগ্র স্থানে ইহার অনাদর কেন? বিদি ঠাকুরকে নিবেদন করিলে সে দ্রব্য পবিত্র হইল, তবে এরূপ বস্তু সর্বজ্ঞই সেইরূপ পবিত্র হওয়া উচিত। কিন্তু বৈক্ষবগণ তাহা করেন না, করিতে পারেন না,—কারণ সমাজের ভয় করেন, তাঁহাদের মনের জড়তা যায় না। মহাপ্রসাদের গোল এই আদর, আবার মহাপ্রসাদ অপেকাও অধিক শ্রদ্ধার দ্রব্য আছে, (য়থা চরিতামৃতে) ক্রিফের উচ্ছিট হয় মহাপ্রসাদ নাম। ভক্তশেষ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাথ্যান॥"

ভক্ত, মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট যাহা রাথেন, তাহা মহাপ্রসাদ অপেকা আরো পবিতা। কবিরাজ গোস্থামী, কলিদাসের কাহিনী বর্ণনা করিয়া এই বাক্য সপ্রমাণ করিতেছেন। ইনি কায়ন্থ, পরম বৈষ্ণব, বৈষ্ণবমাত্রেরই উচ্ছিই ভোজন করেন,—ক্সজাতি বলিয়া উপেকা করেন না। ঝড়ু ঠাকুর জাতিতে ভ্মিমালী, পরম বৈষ্ণব। কালিদাস তাহার নিকট প্রসাদ চাহিলেন। তিনি দিলেন না। পরে ঝড়ু ঠাকুর আত্র ভক্ষণ করিয়া বে আঁটী ফেলিলেন, কালিদাস তাহা গোপনে চ্যিয়া খাইলেন। ক্রেম্বন মাত্র বৈষ্ণবের উচ্ছিই গ্রহণ করাই তাহার সেবা। কালিদাস

যথন মহাপ্রভূকে দর্শনার্থে নীলাচলে আসিলেন, তথন মহাপ্রভূ তাঁহাকে
বড় কুপা করিলেন। যদি জগন্ধাথের প্রসাদ পবিত্র বস্তু হর, ভবে
গোপীনাথ কি মদনমোহন ঠাকুরের প্রসাদ উচ্ছিট্ট কেন হইবে ? যদি
বড়ু ঠাকুরের প্রসাদ মহাপ্রসাদ ১ইল, তবে আর জাতিভেদ কোথায়
থাকিল ?

জগদানন্দ শ্রীনবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচল অভিমুখে বাইতে অহৈতের নিকট চলিলেন। সেখান হইতে বিদায় হইরা মহাপ্রভুর নিকট আদিলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণের সংবাদ সম্দায় বলিলেন। তাহার পরে বলিতেছেন, "শ্রীঅহৈতপ্রভু আপনাকে একটা তরজা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, দে তরজাটী এই—

প্রভুকে কহিও আমার কোটী নমন্ধার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥
"বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াতে বাউল ॥

জগদানক এই তরজা বলিয়া হাসিতে লাজিলেন। থাহারা শুনিলেন তাঁহারাও হাসিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং ঈবং হাসিলেন হাসিয়া বলিলেন, "তাঁহারা যে আজা।" সকলে ভাবিলেন, এ একটা রহস্ত বাকা বই নয়। কিন্তু স্বরূপ তাহা ভাবিলেন না। তিনি একটা রহস্ত বাকা বই নয়। করিলেন, "প্রভু, এ তরজার কিছু অর্থ ব্কিতে পারিলাম না, আপনি ব্রাইয়া বল্ন।" মহাপ্রভু বলিলেন, "অবৈত-মাচার্ম্য আগম-শাস্তে পণ্ডিত। সেই শাস্ত্রবিধি অনুসারে অরো দেবতাকে আহ্বান ক্রা হয়, করিয়া তাঁহাকে কিছুকাল প্রা করা হয়, পূলা সমাপ্ত হইলে তাঁহাকে বিসর্জ্জন দেওরা হয়। আচার্য্য বোধ হয় তাহাই বলিভেছেন, আর কিছুই নয়। তবে আমিও তাঁহার মন বুঝিতে পারি নাই।' এই কথা শুনিয়া সকলে, বিশেষতঃ শ্বরূপ, অবাক হইলেন; যেহেতৃ তিনি বুঝিলেন যে, এই তরজার মধ্যে "সর্ব্ধনাশ" বহিয়াছে।

এই তরজার অর্থ লইরা মহা-মহা পণ্ডিতগণ অনেক বিচার করিরাছেন। আমার পাণ্ডিতা নাই, তবে আমি ইহার সহজ কি মানে ব্রিয়াছি বলিতেছি। শ্রীমহাপ্রভু এক বাউল-মহাজন, আর শ্রীঅহৈত আর এক বাউল, উপরি উক্ত মহাজনের অধীন। শেষোক্ত বাউল অর্থাৎ শ্রীক্ষরৈত পূর্ব্বোক্ত মহাজন অর্থাৎ মহাপ্রভুকে প্রণাম করিরা নিবেদন করিতেছেন, "হাটে বিক্রের করিবার নিমিন্ত চাউল আনা হইরাছিল। লোকে চাউল পাইরা আউল হইরাছে, অর্থাৎ তাহাদের অভাব পূর্ণ হইরাছে। স্বভরাং আর চাউল বিক্রের হইতেছে না" এখন ইহার বিচার কর্মন।

"মহাপ্রভূ-মহান্তন" তদীর সাকোপান্ধাদি লইরা জাঁবের বে আহার চাউল অর্থাৎ ব্রক্ষণ্ডক্তি তাহাই বিক্রম করিতে ভবের হাটে আসিয়া-ছিলেন! তিনি কেন আসিয়াছিলেন? যেহেতু দেশে গুভিক হইরাছিল, লোকের গৃহে তণ্ডুলমাত্র ছিল না, জীব হাহাকার করিতেছিল। অর্থাৎ জগতে ক্রক্ষণ্ডক্তি ছিল না, দেই নিমিত্ত মহাপ্রভূ-মহান্তন, ভবের হাটে সাকোপান্ধাদি সহ আসিয়া অতি অন্নমূল্যে চাউল অর্থাৎ ক্রক্ষণ্ডক্তি বেচিতে লাগিলেন। কোথাও বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন, কোথাও বা বৃত্তুক্লোক চাউল ক্রম করিতে লাগিল। লোকের গোলা পূর্ণ হইল, আর চাউল বিকাইতেছে না। তাই, যিনি ছভিক্রের সংবাদ দিয়া বহাজন-মহাপ্রভূকে ভবের হাটে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি ক্রথাৎ গ্রীক্রকৈত, মহাজনকে অর্থাৎ প্রভূকে স্মাচার দিতেছেন যে, চাউল

স্মার বিকাইতেছে না, লোকের ঘর পুঞ্জিয়া গিয়াছে, এখন বাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন, স্মর্থাৎ এখানে আমানের থাকিবার আর প্রয়োজন নাই।

এই তরজাটি শ্রীচরিতামতে আছে। আর একটী ঘটনা পাঠক মনে করুন। প্রভ উপবীত-কালে এক দিবস একটা স্থপারী থাইয়া অচেতন হইরা পডেন। তাহার পরে তেজন্তর দেহ ধরিয়া জননীকে বলেন যে. "মামি এই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিলাম।" তাহার পরে প্রভু, প্রকাশ প্ৰান্ত এইরূপ মৃত্যু ভ লীলা করিয়াছেন। শ্রীভগবান প্রকাশ হইলেন, পরে বলিলেন, "আমি চলিলাম," বলিয়া মৃষ্টিছত হইয়া পড়িলেন। আর দেখা গেল বে, নিমাইয়ের দেহে ভগবানের প্রকাশ নাই, তিনি অভ্যন্তরে लुकाहेब्राह्म । लीला-लिथक महाभवन उपद्र (य ममुबाब घर्टमा दर्गमा করিয়াছেন, তাহাতে অবিশ্বাস আইসে না। তাহার এক প্রধান কারণ যে এই প্রকার ঘটনার কথা কেং সাজাইতে পারে না: সাজান ২ইলে ইহা আর এক প্রকার হইত। স্থপারী চিবাইতে চিবাইতে অচেতন হটলেন, এইরূপ বর্ণনা শুনিলেই বোধ হয় লীলা-লেখক প্রভাক্ষ দেখিয়া লিথিয়াছেন। শ্রীঅদৈতের তরজাটীও তদ্রপ। উচা একটী করিত কথা নয়। পড়িলে বোধ হয়, উহা প্রকৃত ঘটনা। জগদানন বলিলেন ও হাসিলেন। প্রভ ব্যাখ্যা করিলে স্বরূপ বিমনা হইলেন। এই সম্বাহ যে কল্পন। নর, তাহা পডিলেই মনে আপনি উদয় হয়।

শ্রীরামনোহন রাধের সহিত খৃষ্টিরান মিশনারীদিগের যে বিচার হর, তাহাতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলেন যে, খৃষ্টিয়ানদিগের ধর্মশান্তে, বীশু বে শ্রীভগবান কি ভগবানের "বিশেষ" কেহ, এ কথা মোটেই পাওরা বার না। "ঈশরের পুত্র" বলিয়া বীশু আপনার পরিচয়-দিরাছেন। কিন্তু সকলেই ঈশরের পুত্র। রামনোহন রায় এই এক তক বারা সাবাস্ত করিলেন যে, বীশু যে অবভার তাহা তিনি শ্বরং কোথাও শ্বীকার করেন নাই। অত এব বীশু অবভার নাহন।

় কিন্তু এইরপ তর্কে আমার প্রভূ কোথায় থাকেন, এখন দেখা বাউক। প্রথমতঃ প্রশ্ন এই,—প্রভূ বদি স্বরং ভগবান হইতেন, তবে তিনি "রুষ্ণ রুষ্ণ" বলিয়া রোদন কেন করেন, বা ঈশ্বরের দাস বলিয়া কেন অভিমান করেন?

ইহার উত্তর এই,—শ্রীগোরাঙ্গ প্রভু প্রকাশ হইয়া বলিলেন যে, তিনি ধরাধানে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার এক প্রধান কারণ এই যে, জীবকে ভক্তি-ধর্ম শিক্ষা দিবেন। কিন্তু কেবল মুখে শিক্ষা দিলে জীব উহা ক্রদর্কম, কি উহার অমুকরণ, কি উহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ শিক্ষার যে কয়েকটা মোটা কথা তাহা চিরদিনই আছে, তবে মুখে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আচরণে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তাই শ্রীগোরাঙ্গ ভগবান্রপে প্রকাশ হইয়া বলিলেন, "আমি আদি, আমি অস্ত, আমা ব্যতীত ভগতে কিছুই নাই। আমি ভোমাদের হৃদয়ে বাস করি। আমি জীবের মলিন দশা দেখিয়া তোমাদের মধ্যে, তোমাদের সকলের নিমিত্ত, আসিয়াছি। আমি তোমাদিগকে প্রেম ও ভক্তি ধর্ম শিক্ষা দিবে। সেই ধর্মই ধর্মের সার, অমু-ধর্ম ধর্ম নয়। কিন্তু ইহা মুখে শিক্ষা দিলে তোমরা উহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। তাই আপনি ভক্তভাব ধরিয়া, আমাকে কিরপ ভক্তি করিতে হয় তাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দিবে। আমি এখন এই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিলাম। আমি লুকাইলে এই দেহ মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে, তথন তোমরা উহাকে সম্ভর্পণ করিও।"

এই কথাগুলি বলিয়া প্রভূ মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চেতনা লাভ করিলেন, করিয়া বলিলেন, "আমি এখানে আদিলাম কেন? এ কি দিবস, নারাতি? আমি কোথায়? আমি কি, কিছু প্রালাপ করিয়াছি?" ভক্তগণ সম্লায় গোপন করিলেন, করিয়া বলিলেন, "ভূমি মুর্টিছত হইয়া পড়িয়াছিলে, তাই তুমি এখানে।"

অতএব শ্রীগোরাকের হই ভাব,—ভক্তভাব ও ভগবস্তাব; বা শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ মিলিত, কি তাঁহার অস্তবে কৃষ্ণ বাহিরে গৌর। তাহার পরে পূর্ব্বের কথা মনে করুন। যীশু কথন আপন মুখে স্বীকার করেন নাই যে, তিনি কোন বিশেষ বস্তা। কিন্তু শ্রীগোরাঙ্গ কি কথন স্বীকার করিরাছেন যে, তিনি শ্রীভগবান ? তিনি শত বার তাহা স্বীকার করিয়াছেন। "প্রকাশ" মানে তাই, আর কিছুই নয়। সেই "প্রকাশ" অবস্থায় দরল ভাবে ভক্তগণকে বলিতেন যে, 'তিনি দেই শ্রীভগবান, कोर्दित क्षम्य वाम करत्न, अनुष्ठ उन्नार्छत्र अधिकातो।" विनि সন্দিগ্ধচিত তিনি বলিতে পারেন যে, সে "তাঁহার প্রদাপ বই নয়। তিনি মে কৃষ্ণ, ইহা তিনি অধিরুচ ভাবে বলিতেন। অধিরুচ ভাবে গোপাগণ অভিমান করিতেন যে তাঁহারাই কৃষ্ণ। সেইরূপ প্রভু অধিরূঢ় ভাবে বলিতেন যে তিনিই রুঞ্চ কিন্তু "মহাপ্রকাশ" বর্ণনা পাঠ করিলে জানা যায় যে প্রভুর যে "প্রকাশ" উহা প্রকাপ নর। তাহার পর মহাপ্রকাশের দিনে প্রভু কি করিলেন ? ঠাকুর বুন্দাবন বলিতেছেন, "অক্ত দিন প্রভু বিষ্ণুথট্রায় এইরূপ ভাবে উপবেশন করেন,—যেন না জানিয়া। অগ্রে অচেতন হয়েন, তাহার পরে পট্টায় উপবেশন করেন। কিছু মহাপ্রকাশের দিনে সে সমুদায় মায়া করিলেন না, দহজ অবস্থায় থটায় বসিলেন:"

প্রকাশাবস্থায় তিনি বলিতেন "আমি সেই"; আর ভক্তগণ বিশ্বাস করিতেন যে "তিনি সেই।" 'আমি সেই' এ-কথা বলা সহজ্ঞ, কিছ এ-কথায় উপস্থিত জ্বগণের বিশ্বাস জ্বান অসম্ভব, কেছ পারে না।

একটু চিন্তা করিলে জানা বাইবে বে বদি শ্রীভগবান্ মনুষ্মের মধ্যে আগমন করেন, তবে তাঁহার এই সংসার তদ্দণ্ডে ধ্বংস হয়। শ্রীভগবান্ যদি তাহাদের মধ্যে আগমন করেন, তবে জীবগণ কিছু করিবে না—

খাইবে না, শুইবে না, ঘুমাইবে না, নিশ্চল হইয়া থাকিবে। তাই ভগবানের আসিতে হইলে তাঁহাকে গোপনে আসিতে হয়। মহাপ্রকাশের দিন প্রভু সাত প্রহর শ্রীভগবভাবে প্রকাশ ছিলেন। তাহাতে কি হইল, না ভক্তগণ শেষে কাতর হইয়া চরণে পড়িয়া বলিলেন, "তুমি য়াও, আমরা তোমার তেজ সহু করিতে পারিতেছি না।" তাই ভগবান ল্কাইলেন। সেই নিমিত্ত প্রভু কণমাত্র শ্রীভগবভাবে প্রকাশ হইতেন, এবং সেই নিমিত্ত ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গ সহু করিতে পারিতেন। অক্তান্থ সময় তিনি ভক্তভাবে থাকিয়া, ভক্তের কি আচরণ তাহা পালন করিয়া, জীবকে শিথাইতেন।

শ্রীগৌরান্ধ যে অবতার তাহার গোটাকতক প্রমাণ দিতেছি:—

>। দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ,— শ্রীঅহৈত, শ্রীরপ, শ্রীসনাতন, শ্রীসার্কভৌম, শ্রীপ্রবোধানন্দ প্রভৃতি— তাঁহাকে শত শত বার পরীকা করিয়া উহা মানিরা লইয়াছেন। বাঁহারা মহাহিন্দু, তাঁহারা তাঁহার চরণ গঙ্গাঞ্জল তুলসা দিয়া পূজা করিতেন।

২। প্রভূষে অবতার, ইহা তিনি প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে চিরদিন আপনি দ্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজ মুথে স্বাকার করিতেন বে, তিনি শ্রীভগবান, আর আপনার চরণ গঙ্গাঙল-তুলসীদলে পূজা করিতে দিতেন। তিনি তাঁহার ভক্তগণ সম্বন্ধে বাহা বলিতেন তাহাতে আমরা জানিতে পারি বে, তিনি বে শ্রীভগবান্ তাহা তিনি জানিতেন। যথা—যথন শ্রীনিত্যানন্দ আগমন করিবেন, তাহার পূর্কের তিনি বলিলেন বে তিনি বলরাম। নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বলিলেন বে, "বদি নিত্যানন্দ অতি মন্দকার্যাও করেন, তবু তাঁহার চরণক্ষল স্বয়ং ব্রন্ধারও বন্ধা। শ্রীমানৈত সম্বন্ধে বলিলেন, "তিনি অতি প্রাচীন ভক্ত, প্রক্রাদ প্রভৃতির প্রের্ধ্ব তিনি ভক্ত, স্ক্রাদ প্রভৃতির প্রের্ধ্ব তিনি ভক্ত, স্ক্রাদ প্রভৃতির

দেখুন যে, সেই অদৈত প্রভু তরজা পাঠাইতেছেন, আর প্রভু সহজ্ব অবস্থার তাহার অর্থ কি করিতেছেন।

তরজার অর্থ এই যে, শ্রীঅবৈত্তপ্রভূ কীবের মধ্যে প্রেমভক্তি বিভরণের নিমিত ঠাকুরকে আহ্বান করেন, দেই নিমিত তিনি ধরাধামে অগমন করিরাছেন। প্রভূর বয়ক্রম যথন ২৪ বর্ষ, তথানি তিনি প্রকাশ হইলেন। ইহার পূর্বের যদিও তিনি ভক্তি প্রচার করিরাছিলেন, কিন্তু প্রকৃত-প্রভাবে প্রকাশের পর হইতেই কার্যারম্ভ হইল। হাদশ বর্ষ পর্যান্ত প্রভূ প্রচার করিবলেন—সিন্তু হইতে কল্যাকুমারি পর্যান্ত সমৃদয় দেশ প্রেমের বন্ধান্ত ভূবিয়া গোল, লক্ষ লক্ষ আচাধ্য স্টু হইল, কোটী কোটী লোক প্রেমেন্ত্র করিতে লাগিল। প্রভূর বরঃক্রম যথন ৩৬ বংসর তথন অবৈত এই তরজা পাঠাইলেন এবং প্রভূকে জানাইলেন যে, প্রভূ, আমাদের কার্যা সিদ্ধি হইয়াছে। যে জন্ম আপনাকে আহ্বান করিরাছিলাম, তাহার সম্পূর্ণ কল পাইরাছি। এথন আপনি স্বচ্ছকে স্কন্থানে গমন করিতে পারেন। প্রভূ উত্তরে বলিলেন, "ঠাহার যে আজ্ঞা।" এই তরজার হারা সহজে বিখাস হয় যে, গৌরলীলা শ্রীভগবানের কার্যা। অত্রব হে জীব, তোমার সৌভাগ্যের আর সীমা নাই।

এই স্থযোগে একটি কথা বলিয়া রাখি। প্রকাশাবন্ধায় জীপ্রভু বৃদ্ধ জননীর মন্তকে পদার্পণ করেন, এ কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি ও ইহার প্রমাণ দিয়াছি, অর্থাৎ বলিরাছি যে, এ কথা আমি শাল্পে পাইরাছি,—আমার মনগড়া কথা নর। প্রভুর লীলার বাহা পাইরাছিলাম তাহাই আমি বলিয়াছি। তবু ইহাতে অনেকে আমার প্রতি বিরক্ত হয়েন। তাঁহারা বলেন, "প্রভু এমন মাতৃভক্ত, তিনি জননীর মাথায় পদার্পণ করিলেন, ইহা কি হইতে পারে ? আর তুমিই বা এরূপ কথা লিখিলে জিরূপে?" কিন্তু আমার অপরাধ কি ? আমি লীলা-দংগ্রাহক, প্রামাণিক গাহা

পাইব তাহাই লিপিবদ্ধ করিব,—ইং। ভাল কি মন্দ অর্থাৎ প্রভুর গৌরবপোষক কি নিন্দাবর্দ্ধক তাহা বিচার করিবার অধিকার আমার নাই। তাহা যদি করিতাম, তবে আমার পুস্তক পড়িয়া জীবের কোন লাভ হইত না। প্রভুর লীলাকাহিনী ষেরপ পাইয়াছি, ঠিক সেইরপ দিয়াছি। যাহার ইচ্ছা হয় ভিনি ইহা গ্রহণ করুন, না হয় না করুন।

কিন্ত প্রকৃতপক্ষে প্রভু যে জননীর মন্তকে প্রীপাদপদ্ম অর্পন করেন, ইহাতে তোমার আমার ক্লেশের কি কোন কারণ আছে? আমার মনে হয় ইহাতে ক্লেশের কিছুই নাই, বরং অতুল আনন্দের কারণ আছে। যথন অধৈত শুনিলেন যে, নিমাইপণ্ডিত এক্সঞ্জ্বপে প্রকাশ হইয়াছেন, তথন বলিলেন, "নিমাই যে প্রভৃত শক্তিসম্পন্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে জ্রীভগবান বলা যায় না। নিমাই পণ্ডিতকে আমি তথনই মানিব, যথন তিনি আমার মন্তকে পদার্পণ করিতে সাহসী হইবেন।" শ্রীক্ষরৈতের বয়ঃক্রম তথন ৭৬ বংসর। তিনি বৈষ্ণবের রাজা, জগতে তাঁহর ঝবির জার মাক্স। তাঁহার মাথায় পা দেন, এরপ সাহসী তাঁহার গুরু ও ঐভগবান ভিন্ন অপর কেহ হন না। এই অলৈতের মন্তকে ২৪ বৎদরের নিমাই, যদি তিনি মনুষ্য হন তবে পা দিবেন. ইহা ছইতেই পারে না। লোকের মনে বিশ্বাস যে, লযুজন গুরুজনের মস্তকে পা দিলে তাহার সে পা থসিয়া পড়ে, কি তাহার কুঠ হয়। কিন্তু শ্রনিমাই অলৈতের মন্তকে পা দিয়াছিলেন। আবার কোন হিন্দুসন্তান, ২তই মন্দ হউক ন। কেন, জননীর মন্তকে পর দিতে পারে না। নিমাই পণ্ডিতের বয়:ক্রম ২৪ বর্ষ ও তাঁহার মাতার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। এরপ বুদ্ধা ক্রনীর মন্তকে পদার্পণ করিতে নিতান্ত যে পাষ্ড, দেও পারে না। এইরূপ অবস্থায় নিমাই পণ্ডিতের যেরূপ ভক্তিবৃত্তি তাহাতে তাঁহার মত বন্ধ জননীর মন্তকে যে পদার্পন করিবেন তাহা একেবারে অসম্ভব 1 স্থতরাং নিমাই পণ্ডিত ধখন জননীর মন্তকে পদার্পণ করেন, তখন তিনি নিমাই পণ্ডিত ছিলেন না। ঘটনা এই, শ্রীভগবান প্রকাশ হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "আমি আদি, আমি সকলের পিতা।" भी সম্মুখে কর্যোডে কাঁপিতেছেন। শ্রীবাস বলিলেন, জননী। কর কি? প্রণাম কর। উনি তোমার পুত্র নন, জগতের পিতা।" শচী প্রণাম করিলেন, আর শ্রীভগবান তাঁহার মন্তকে শ্রীপাদ অর্পণ করিলেন। যদি শ্রীগোরাক ভগবান না হইতেন, তবে জননী প্রণাম করিলে, ভর পাইয়া তিনি বলিতেন,—"মা ! কর কি, উঠ, অকল্যাণ কেন কর ?" তাহা হইলে মনে সন্দেহ হইতে পারিত যে নিমাই পণ্ডিত প্রকৃত শ্রীভগবান কি না। কিন্তু তথন নিমাইয়ের প্রকাশ অবস্থা, তথন তাছাতে নিমাই-পণ্ডিত্ত নাই। তখন তিনি জগতের আদি, সকলের করা, শচীরও পিত।। তাই তিনি অনায়াদে শচীর মাথায় পা দিলেন। যথন প্রভ ভয় না পাইয়া শচীর মাথায় পদার্পন করিলেন, তথন ইহাই প্রমাণিত হইল যে, তিনি সতা সতাই শ্রীভগবান। নিমাই পণ্ডিত বে স্বরং ভগবান, এই লীলাই তাহার এক প্রধান প্রমাণ। প্রভু জননীর मछत्क शा निवाह्न विनवा याहाता क्रम शान, उाहाता जुनिया यान त्य, তিনি শ্রীভগবান। যদি শ্রীগোরাক শ্রীভগবানের কাচ করিতেন. তবে জননী তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি তথনই জিহ্বা কাটিয়া প্রবিষ্ণু বলিয়া তাঁহার চরণতলে পড়িতেন। কিন্তু শ্রীগোরাম সভা বন্ধ, ভিনি क्त जाश कतिरातन ? जिनि के व्यवश्वात याश कर्तवा जाशह कतिरानन, ্আর জগতকে দেখাইলেন যে, যে ব্যক্তি শচীর তনয় বলিরা জগতে বিচরণ করিতেছেন, তিনি শচার ও জগতের পিতাও বটে।

যথন খ্রীফারৈত, খ্রীভগবান্-গৌরাক্ষকে তরকার বারা ইক্তি করিলেন বে, তাহার কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে, এখন তিনি অধামে গমন করিতে পারেন, তথন শ্রীগোরাঙ্গ ঈথৎ হাসিয়া বলিলেন, "তাঁহার যে আজা।"
আবার প্রাভূ যথন শ্রীশ্বরূপকে তরজার অর্থ শুনাইলেন, তথন ভিনি
বজাহত ব্যক্তির স্থার বোধ করিতে লাগিলেন; শুবিতে লাগিলেন যে,
এ লীলাখেলা কি এতদিনে কুরাইল! হার! এতদিন পরে কি ন'দের
প্রেমের হাট ভাজিল? স্বরূপের যেরূপ মনের ভাব হইল আমাদেরও
তাহাই হয়। শ্রীশুদ্বৈতের উপর ক্রোধ হয় যে, তিনি কেন প্রভূকে এত
শীঘ্র বিদার দিয়াছিলেন। কিন্তু অবৈত কি ইচ্ছা করিয়া প্রভূকে বিদার
দিয়াছিলেন, না ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন? গাঁহার
ইচ্ছায় তিনি ঠাকুরকে আহ্বান করেন, তাঁহারি ইচ্ছায় তিনি ঠাকুরকে
বিদার দিলেন।

প্রাক্ত এক ব্রেন যে জীবের উদ্ধার। জীব উদ্ধারের নিমিত্র তিনি প্রীত্রগানকে আহ্বান করিয়াছিলেন। জীব উদ্ধার হইল, প্রোম-ভক্তিধর্ম প্রচারিত হইল, বাকি যে কার্য্য রহিল তাহা আচার্য্যগণ কর্তৃক সাধিত হইবে, এখন ঠাকুর স্বধামে গমন করুন,—এই অদ্বৈত্রের মনের ভাব। কিন্তু ঠাকুরের মনের ভাব অক্সরপ। যদিও প্রীত্রহিত ঠাকুরকে বিদায় দিলেন, তবু ঠাকুর তাহার পরে নাদশ বৎসর ধরাধামে ছিলেন। কেন ? না, তথনও তাঁহার একটি উদ্দেশ্ত সাধিত হইতে বাকি ছিল। সেটী প্রীত্রহিত প্রভুও জানিতেন না। প্রভু প্রথমে ভক্তির চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। তাহা শেষ হইলেও, প্রভু আরও নাদশ বৎসর রহিলেন। কারণ তাহার উদ্দেশ্ত রম্বাদন দারা জীবকে রস্বশিক্ষা দেওয়া। হাদর-কৃপ হুইতে রাধাক্ষয়-লালারস অবিপ্রান্ত উথিত করা যাইতে পারে। সামান্ত কুপ খনন করিলে জল উঠিবে, কিন্তু তাহা তত্ত পরিষ্কৃত নয়। তদপেক্ষা গভীর করিলে, পূর্ব্বাপেকা ভাল জল উঠিবে। আরো গভীর করিলে,

আরো পবিত্র জল উঠিবে। এইরূপে জীবশিক্ষার নিমিত্ত প্রভূ শেব। ঘাদশবর্ষ রাধারুফ-লীলারপ-কৃপ হইতে হুধা উঠাইতে লাগিলেন। ইহার এক উদ্দেশ্য, আপনি আসাদ করিবেন, অপর উদ্দেশ্য উদাহরণ ছারা জীবকে শিক্ষা দিবেন। অধৈতের তরজার পর হইতে প্রভু ক্রমেই আভাস্তরিক জগতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ক্লণেক উদ্ধবের ভাব, ক্ষণেক রাধার ভাব, গ্রহণ করিতেন, ক্ষণেক-বা সচেতন থাকিতেন। কিছ এখন প্রভুর অন্য সকল ভাব ঘাইয়া ক্রমে রাধাভাব বুদ্ধি পাইতে লাগিল। আর সে ভাব রহিয়া যাইতে লাগিল। পূর্বের রাধাভাবে রুক্ষকথা কহিতে কহিতে. কি ক্লঞ্চের সঙ্গ করিতে করিতে, হঠাৎ চেতনা পাইতেন, আবার তথনি চেতনা হারাইতেন। কিন্তু যখন প্রভু গন্তীরা-লীলা আরম্ভ করিলেন, তথন তাঁহার রাধাভাব প্রায় সর্বাদা থাকিত, আর ঘাইত না। প্রভু রাধাভাবে স্বরূপের গলা ধরিয়া বলিভেচেন, "ললিভে, আমাকে ক্লফের ওখানে লইয়া চল। তিনি আমার নিমিত্ত অপেকা করিতেছেন।" প্রভার তথন আপনাকে রাধ। বলিয়া সম্পূর্ণরূপে বোধ হইতেছে, আর সেইরূপ স্বরূপকেও ললিত। বলিয়া বোধ ১ইতেছে,—তাই ঐরূপ বলিতেছেন। কিন্তু বাধাভাবে ক্লফকথা বলিতে বলিতে গটাং চেতন হইল, তথন বিশ্বিত হইয়া স্কুপকে বলিতেছেন,—স্কুপ, আমি এইমাত্র কি প্রলাপ করিতেছিলান ? আমার বোধ হইতেছিল যে আমি রাধা। কিন্তু আমি ত রাধা নই, আমি রুষ্টেডকু। ইহা বলিতে বলিতে আবার বিহবল হইলেন, আবার রাধা ভাবে "প্রলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্ত এখন এই রাধাভাব রহিয়া যাইতে লাগিল, চেতন:-ভাব ক্রমে কমিতে লাগিল। পূর্বে সন্ধ্যা হইলে রাধাভাব হইত, আর যতক্ষণ নিদ্রা না যাইতেন ততক্ষণ সেভাব থাকিত। এখন দিনের শেশায়ও রাধা চাব দেখা বাইতে লাগিল। এমন কি, কথন কথনও রাধ্ভাব পাঁচলিন লখাদিন।

পর্যান্ত, ক্রমে মানেক পর্যান্ত এবং শেবে বৎসরেক পর্যান্ত থাকিতে লাগিল। অর্থাৎ বধন ভক্তগণ রথের সমর নীলাচলে আসিতেন, কেবল তথনই চেতনা লাভ করিতেন, আর ভক্তগণকে বিদায় দিয়া আবার ভাবসাগরে ভূবিতেন। এ কথা অনেক বার বলা হইরাছে বে, প্রীমন্তাগরতের লীলাকে পুনর্জীবিত করা গৌরলীলার এক প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্দাবন-বিহার করিয়া মথুরায় গেলেন, তথন রাধা গোপীগণ সহিত কৃষ্ণ-বিরহে বিহ্বল হইলেন। এবং তখন রাধা এই বিরহে বে সম্লায় রস আস্বাদন করেন, প্রভূ তাহাই করিতে ও জগতকে আস্বাদন করাইতে লাগিলেন।

পাঠকমহাশয় অবগত আছেন, প্রমিক-ভক্তের ভিনভাব,—য়থা,
প্ররাগ, মিলন ও বিরহ। ইহার মধ্যে সর্বাণেক্ষা উচ্চভাব বিরহ।
আর সর্বাণেক্ষা নিরুইভাব মিলন। মিলন অপেক্ষা প্র্রেরাগ ভাল।
সেই প্রকার জীবেরও জিন ভাব,—আনন্দের আশা, আনন্দ ভোগ আর
প্রেরে আনন্দ অরণ। আনন্দের আশাকে বলে প্র্রেরাগ, আনন্দ
ভোগকে বলে মিলন, আর প্রেরির আনন্দ অরণকে বলে বিরহ। ইহার
মধ্যে শেষোক্রটি সর্বাণেক্ষা মধুর মিলন হইতে যে বিরহ মধুর, একথা
হটাৎ লোকে বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু যাহারা রসাম্বাদন করিয়াছেন,
তাঁহারা, আমরা কি বলিতেছি, তাহা বৃথিতে পারিবেন। বিশেষতঃ
শ্রীমতীর শ্লোক শ্রবণ করুন—"সঙ্গম-বিরহঃ বিকল্পে বরমিহ বিরহ ন সঙ্গম
স্কুলাঃ। সঙ্গমে সর্ববিধকা বিরহে তক্ময় ভূলোকং।" অর্থাৎ যে পরিমাণে
বিরহ সেই পরিমাণে আনন্দ আর যে পরিমাণে বিরহ সেই পরিমাণে
মিলনে আনন্দ। প্রত্র কি ভাব তাহা কতক শ্রীভাগবতের প্রমর্বীতা
প্রিলের একটি গীতের পালা স্কিই হয়। জীব উহার অভিনয় দেখিয়া

আনন্দ উপভোগ করিয়া পবিত্র হয়। এ "রাই উন্নাদিনী" প্রভুর পূর্বে জগতে কিয়ৎ পরিমাণে ছিল, আর যাহা ছিল তাহা কথার। কিছ 'রাইউন্নাদিনী" কি, তাহা প্রভু নিজে আচরিয়া দেথাইলেন। তিনি কার্য্যে বাহা দেথাইলেন, তাহা কবিগণ অমুভবও করিতে পারেন নাই। একটী পদের বিচার করিব। বথা—"রাই রুক্ষকথা কইতে ছিল। কথা কইতে কইতে নীরব হ'ল॥" প্রভু রুক্ষকথা কইতে গেলেন, অমনি ভাবের তরঙ্গ উঠিল, উঠিয়া কণ্ঠরোধ ও নিশ্বাস বন্ধ হইল, ও অমনি নয়নতারা ছির হইয়া গেল। এরূপ দৃশু কোথা ছিল? কে কোথা দেখেছেন বা শুনেছেন? প্রভু আপনি আচরণ করিয়া ইহা দেখাইয়াছিলেন। প্রভু সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতেছেন, কিছু নয়ন মুদিয়া; যেহেতু হনবে শ্রীক্রক্ষকে দেখিতেছেন। তাই নয়ন মেলিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। কিছু নয়ন মুদিয়া চলিয়াছেন। তাই পদস্থালন হইতেছে, আর ভক্তগণ গুঃখ পাইতেছেন। বলিতেছেন, প্রভু নয়ন মেলিয়া চলুন, পড়িয়া যাইবেন।" সেই হইতে রাই উন্নাদিনীর গীত হইল;—"অমন করে যা'স না, ধীরে চল। তুই নয়ন মুদে চলে যাবি, প্রেমের দায়ে কি প্রাণ হারাবি?"

প্রভাৱ কার্য্যের সহায়তার নিমিন্ত, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে "জয়দেব," "বিভাপতি," "চণ্ডীদাস" ও "বিভ্নমকল" উদিত হয়েন। এই উপরি উক্ত প্রেমিকভক্ত কবিগণ যেরপ কথার হারা প্রেমের ফ্ল্ল-কণা লইয়া থেলা করিয়া গিয়াছেন, প্রভু আপনার আচরণের হারা উচা জীবের নিকট ব্যাথ্যা করিয়াছেন। তাই জীব এখন সেই "প্রেমের ফ্ল্ল" তাংপধ্য বৃথিতে পারিয়াছেন। জয়দেবের নায়ক 'বননালী—রাখাল।' তাহার নায়িকা সেইরপ 'বনচারিণী—রাখা'। উভয়ে জগতের কৃটিলতার কোন ধার ধারেন না,—তাঁহারা প্রেমের পাগল। আবার ইহারাই শ্রীভগবান, উন্ধ্য-বিব্রিজ্ঞিত। জয়দেব ইহাদের প্রেমের গেলা স্লশীত কবিতার

বর্ণনা করিয়া উহাতে অতি মিষ্ট হ্বর দিলেন। সহজে লোকে দেই গীত তুনিলে পাগল হর।

কিন্তু শ্রীজগন্ধাথদেবকে এই সকল গাঁত আরও ভাল করিয়া শুনান হইত। দেবদাসীরা এই সকল গাঁত অভ্যাস করিত, করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে গান করিত ও নৃত্য করিত। এই দেবদাসীরা দক্ষিণদেশের মন্দিরে প্রতিপালিত ইইত। ইহাদিগকে "মুরারী" বলে। আর দক্ষিণদেশের এক মন্দিরে বত মুরারী ছিল, প্রভু সমুদায় উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু বদিও কোন কোন স্থানের দেবদাসীদিগের চরিত্র মন্দ, তবু তাহারা বথন স্করের ঠাকুরের নিকট গাঁত গাহিত, তথন শ্রোতা ও দর্শকগণকে মোহিত করিত।

প্রভাব বিরহ-বিহবল অবস্থায় জলেশ্বর টোটায় গমন করিতেছেন, সঙ্গে গোবিন্দ। এমন সময় তাঁহার কর্ণে গীতধ্বনি প্রবেশ করিল। ব্রিলেন, জয়দেব কবিতা গীত হইতেছে, রাগিণী গুর্জ্জরী। তথন তিনি আনন্দে উন্মন্ত হইয়া, গীতধ্বনি লক্ষ্য করিয়া ছুটলেন। গোবিন্দ পশ্চাৎ ঘাইতেছেন, হঠাৎ প্রভুর এরপ ক্রতগতি দেখিয়া বিশ্বিত হইলেন। প্রথমে প্রভুর ক্রতগমনের কারণ ব্রিতে পারেন নাই। পরে যথন ব্রিলেন, তথন অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কারণ যিনি গীত গাহিতেছেন, তিনি বেবদাসী—স্রীলোক। প্রভু সয়্যাসী, মৃগ্র হইয়া তাহার দিকে চলিরাছেন, কেন না তাহাকে আলিঙ্কন করিতে। প্রভু যদি বিহরল অবস্থায় তাহাকে আলিঙ্কন করেন, তবে চেতন অবস্থায় নিশ্বয় প্রণাত্যাগ করিবেন। তাই প্রোবিন্দ, তাঁহাকে নিবারণ করিতে, তাঁহার পশ্চাৎ ধাইলেন। প্রভুর সহিত দৌড়িয়া কেহ পারে না, গোবিন্দও পারিতেন না, কিন্ত প্রভুর অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইতেছে। কারণ পথে সিজের কাঁটা দিয়া অনেক বাগান বেরা, স্বতরাং বাইতে অনেক বাধা

পাইতেছেন, গাত্তে কণ্টক ফুটিতেছে, অঙ্গ রক্তময় হইতেছে; কিছ ভাইতে প্রভুর ব্যথা বোধ নাই। প্রভু কেবল দৌড়িয়াছেন, এমন সময় গোবিল প্রভুকে ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, "প্রভু করেন কি? ধিনি গাহিতেছেন তিনি স্ত্রীলোক।" স্ত্রীলোকের নাম শুনিবামাত্র অমনি প্রভুর বাহ্ছ হইল; তথন ফিরিলেন, আর বিহ্বল মনে গোবিলকে বলিলেন, "আজ শুমি আমাকে ক্রেয় করিলে। আমি যদি প্রকৃতি স্পাণ করিভাম, ভবে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমার প্রাণ দিভাম। গোবিল, তুমি আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।" প্রকৃত কথা, এই ঘটনায় ভক্তগণ বড় ভীত হইলেন; বুমিলেন যে, প্রভুকে সভত নানা প্রকারে রক্ষা করিতে হইবে।

প্রভু দিবাভাগে রাধাভাবে জগং কৃষ্ণময় দেখেন, আর জগতের গমুদায় কার্য্যে কৃষ্ণলীলা অমুভব করেন। আবার রঙ্গনীতেও বটে এবং স্বপ্রেও তাহাই। কোন কোন দিন স্বপ্রে এরপ নিমগ্ন হরেন যে, বেলা হইলেও উঠেন না। একদিন স্বপ্রে রাসলীলা দেখিতেছেন, শ্যা ইইতে উঠিতেছেন না। বিশম্ব দেখিয়া গোবিন্দ প্রভুকে ডাকিলেন। প্রভু উঠিলেন, কিন্ধ তাহার স্বপ্রের আবেশ গেল না। মনে কর্কন, প্রভুর মনের ভাব দিবানিশি এই যে, কৃষ্ণ মথুরার গিয়াছেন, আর তিনি রাধা, বৃন্দাবনে একাকিনা পড়িয়া আছেন। যথন স্বপ্রে রসারসে নিমগ্ন হইলেন, তথন "কৃষ্ণ-বিয়োগিনী" ভাব গিরাছে: বোধ হইতেছে, বৃন্দাবনে শ্রন্থ ক্ষণ্ণইয়াছেন। তাই প্রভাতে গোবিন্দ বখন তাঁহাকে উঠাইলেন, তথন প্রভুর ক্ষায় আনন্দে উলমল করিভেছে, বদন প্রকুর হুইরাছে। প্রভুর আনন্দ ও বিরহ-বেদন এত অধিক যে, তাঁহার বদনে তাঁহার মনের ভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইত। প্রভু দুর্শনে চলিলেন, যাইধা জগন্তাথকে দেখিতে পাইলেন না; দেখিলেন, ত্রিভঙ্গ মুরলীগর শ্রীকৃষ্ণ। যেহেতু প্রভু তথন বৃন্দাবনে, আর সেইভাবে মন তাঁহার গরগর। প্রভু গরুড্বের স্বস্তে দিয়া

দর্শন করিতেন, এই তাঁহার নিয়ম; আর অগ্রবর্তী হইতেন না। প্রথমে যে দিবস শ্রীজগন্ধাথ দর্শন করেন, সেই দিন ঠাকুরকে হৃদয়ে ধরিয়াছিলেন বলিয়া, পাছে আবার সেইরূপ করেন, সেই ভয়ে অনেক দুর হইতে, অর্থাৎ গরুড়ের স্তম্ভের নিকট হইতে, দর্শন করেন। প্রভু স্বপাবেশে গরুড়ের স্তম্ভের নিকট দাড়াইয়া, জগরাথ না দেখিয়া মূরলীধর কালাচাদকে দেখিতেছেন। এমন সময় কোন একটি স্ত্রীলোক দর্শন করিতে না পারিয়া গরুড়ে উঠিয়। দর্শন করিতেছে,—এক পা গরুড়ের উপর, আর এক পা মহাপ্রভুর স্কন্ধে দিয়াছে। প্রভু বিহবল, অবস্থ তাঁহার জ্ঞান নাই। কিন্তু গোবিন্দ ইহা দেখিলেন, দেখিয়া স্ত্রীলোকটীকে তিরস্কার করিলেন। স্তালোকটি তাহার অপরাধ জানিয়া ভয়ে ভয়ে নামিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে জানিতেন, লোকের ভিড়ে, না জানিয়াই মহাপ্রভুর স্কন্ধে পা দিয়াছিলেন। কথা এই, প্রভু গরুড়ের নিকট, গরুড় পক্ষীর ক্যার, আপন মনে দাঁডাইয়া থাকেন। তিনি যে সেখানে আছেন তাহা বিদেশীয় যাত্রীগণ জানিতেই পারিত না। স্বদেশীয় যাহারা, তাহারাও অনেক সময় তাহ। লক্ষ্য করিতে পারিত না। সেই নিমিত্তই এরপ সম্ভব হইত যে, প্রভু দর্শন করিতেছেন, আর তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়া অন্ত লোক দর্শন করিতেছে।

যথন গোবিন্দ স্ত্রীলোকটীকে তিরস্কার করিলেন, তথন প্রভু কতক বাছ পাইলেন; পাইয়া বলিতেছেন, "গোবিন্দ, কর কি? উনি স্বচ্ছন্দে দর্শন করন।" কিন্তু স্ত্রীলোকটি গোবিন্দের তিরস্কার শুনিয়া, প্রভুকে দেখিবামাত্র, আন্তে আন্তে নামিলেন; নামিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিলেন যে, তিনি না জানিয়া এরূপ গহিত কার্য্য করিয়াছেন, আর ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু বলিতেছেন, "আহা মরি মরি, আর্ত্তি! ক্লগন্নাথকে দর্শন করিবার ক্ষম্ভ আমি বদ্দি এই

আর্ত্তি পাইতাম তবে কৃতার্থ হইতাম। জগন্নাথে এ স্ত্রীলোকটির মন এরপ নিবিষ্ট যে আমার ক্ষজে যে পা দিয়াছে, তাহা ইহার জ্ঞান নাই।" সে বাহাহউক, প্রভূ এ পর্যান্ত, পূর্বনিশির স্বপ্ন প্রভাবে, শ্রীজগন্ধাথকে দর্শন করিতে বাইয়া, বনমালী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছিলেন ৷ এখন এই স্ত্রীলোকের কাণ্ডে কতক বাহ্য পাইয়া আর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না :—দেখিতেছেন, জগন্নাথ বলভদ্ৰ ও স্বভদ্ৰা! তথন সম্ভালিত হইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। মনের ভাব যে, প্রীক্লফকে হারাইয়া পাইয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে আবাৰ হারাইয়াছেন। বাদায় বদিয়া বামহন্তে বদন রাখিয়া নয়ন মুদিয়া অঝোর-নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন: কখন বা নয়ন উন্মীলন করিয়া নথ দিয়া মত্তিকার ত্রিভঙ্গাকৃতি লিখিতে লাগিলেন, আর নয়ন-জলে উহা ধৌত হওয়ায় পুন: পুন: এই চিত্র লিখিতে লাগিলেন। আহা! যদি প্রভুর তথনকার মুথের এই ছবির একটা ফটোগ্রাফ পাইতাম, তবে জীবন স্থথে কাটাইতে পারিতাম। প্রিয়জনের বিরহ বহুদেশে কবিগণ কন্ত্র ক বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রভু যেরপ রুঞ্চ-বিরহরস প্রকাশ করিলেন, ইহা জগতে কেই কথন স্থাপ্লেড অফুভব করেন নাই। এই অবস্থায় প্রভুর সমস্ত দিবা গেল। ক্রমে সন্ধ্যা আসিতে লাগিল, আর সেই সঙ্গে প্রভুর বিরহ-বেদনা বাড়িতে লাগিল। বিরহ-বেদনার কথা সকলে শুনিয়াছেন, কিছু কিছু আপনা-আপনিও ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু বিরহ-বেদনায় কে কোথায় বাণবিদ্ধ মন্তুন্মের ক্রায় "উতঃ মরি, উতঃ মরি" বলিয়া সন্তাপ করে? বুশ্চিক দংশনে মন্তব্যকে অস্থির করে, দষ্ট-ব্যক্তি জালার গড়াগড়ি দিয়া থাকেন: কিন্তু কে কোথা বিরহ-বেদনায় ধূলায় গড়াগড়ি দেয়? ভারি শোক পাইলে লোকে গড়াগড়ি দিয়া থাকে, মৃচ্ছিতও হয়। অবশ্ শোক কেবল বিরুহ হটতে উৎপত্তি। কিন্তু শোকের প্রধান কারণ বিরুহ নহে,

—নিরাশ-বিরহ। প্রিয়জনকে হারাইয়াছেন; আর যিনি শোকী, তিনি ভাবিতেছেন, শুধু যে তাঁহাকে হারাইয়াছেন তাহা নয়, তাঁহাকে চিরজীবনের মত হারাইয়াছেন। সেই নিমিত্ত শোক এত তুঃথকর হয়। যদি শোকী ব্যক্তি জানিতে পারে বে, তাহার প্রিয়জনকে প্রকালে আবার পাইবে, তবে অমনি শান্তিলাভ করে।

আমেরিকা দেশে একটা অন্তত ঘটনা লইয়া সংবাদপত্তের মধ্যে বিগুল বিচার হয়। একটি অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী মরিয়াছেন; আর তাহার আত্মীয়গণ তাহার মৃতদেহ লইয়া, সে নেশের নিয়মালুসারে নিশিতে জাগরণ করিতেছেন। তাঁহারা জনকয়েক স্ত্রীপুরুষে মৃতদেহর নিকট আছেন: এক একজন করিয়া জাগিতেছেন, আর সকলে ঘুমাইতেছেন। ইহার মধ্যে একজন দেখিতেছেন যে, সেই মৃতদেহের নিকট মৃত যুবতীটি দাড়াইয়া যেন ইতন্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। তথন তিনি ভয়ে চীৎকার করিলেন, আর সেই শব্দ করিতেছেন। তথন তিনি ভয়ে চীৎকার করিলেন, আর সেই শব্দ করিয়ে সকলে জাগিয়া উরিলেন। তথন তাঁহারা দশজনেই সেই বালিকার পরকালের জয়া দেখিলেন। যুবতীর জন্ম তাঁহার জননী শোকে পাগল হইয়ছেন। তিনি দ্রে অন্ত স্থানে ছিলেন, কাজেই তাঁহার কন্তার আত্মাকে দেখিতে পান নাই; কিন্তু দশকগণের মুথে শুনিলেন। বেশাসও করিলেন। তথন শোক ভূলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, তাঁহার কন্তা মরে নাই, জীবিত। তথন প্নমিলনের আশা হইল, তাই শোক গেল।

বিরহ-বেদনা পূর্ণরূপে উদয় হইলে "নশ-দশা" উপস্থিত হয়। শ্রীরূপ তাঁহার রস-শাস্ত্রে "নশ-নশার" এই সমূদায় লক্ষণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন; যথা—"চিস্তাত্র জাগরোত্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা। প্রশাপো ব্যাধিকুল্লাদো মোহো মৃত্যুর্দ্ধশাদশঃ॥" অর্থাৎ (>) চিস্তা, (২) জাগরণ, (৩) উদ্বেগ, (৪) রুশাঙ্গতা, (৫) অঙ্কের মালিক, (৬) প্রলাপ, (৭) ব্যাধি, (৮) উন্মাদ, (১) মৃচ্ছী, (১০) প্রায় মৃত্যু, কি মতা;—বিরহে এই দশটী দশা উপস্থিত হয়। জীবে ইচা পূর্বে জানিতেন না। মহাপ্রভর ভাব দেখিয়া ইহা জানিলেন। প্রভুর ক্ষণবিরহে এরপ নয়টা দশা প্রতাহই হইত, আর দশ্মী-দশা মাঝে মাঝে হইত। রজনী উপস্থিত হইলে প্রভু নয়টী দশায় অভিভূত হইয়া ছটফট করিতেছেন, শেন-সশাটী অর্থাৎ মৃত্যা-দশাটী কেবল বাকী রহিয়াছে। স্থাপ রামরায় চেষ্টা করিয়া প্রভকে নানা উপায়ে সাম্বনা করিতেছেন। প্রভুর এই অবস্থা নেথিয়। ক্লফ্ডযাত্রার সৃষ্টি ও পরিবন্ধন হইল। মনে ভাবুন, বদন অধিকারী যেন রাধাকে লইয়। রুফ্যাতা করিতেছেন। সে কিরূপ, না যেরূপ স্বরূপ ও রামরায় প্রভৃকে নইয়। গৃন্থীরা-লীলা করিতেন। তবে স্থরপ রামরায় প্রকৃতই রাধাকে লইয়া ক্ষঞ্যাত্রা করিতেন, বদন দেই দেখাদেখি প্রকৃত রাধাকে না পাইয়া, কাহাকে রাখা সাজাইয়া, তাহাকে প্রভার উক্ত কথা শিখাইরা, রুঞ্চ-বাত্রা করিতেন। প্রভ গনখন মৃচ্চী যাইতেচেন, প্রলাপ বকিতেচেন, কথন-বা নিজেই বাহজান লাভ করিতেছেন। যথন ক্ষণিক চেতন।-লাভ করিতেছেন, তথন সরূপ ও রামরায়কে বলিতেছেন, "উপায় কি বল, আমি আর সহা করিতে পারিতেছি না। রামরায় একটা শ্লোক পড, দেখি যদি আমার ক্রম শীতক হয়।" কথন বা স্বরূপকে বলিতেছেন, "একটী ক্লুমন্সল গাঁভ গাও, দেখি যদি প্রাণে বাচি।" রামরায় শ্রমতীর প্রবরাগ বর্ণনা করিয়া, তাঁহার নিজকত একটি শ্লোক স্থাবে পাঠ করিলেন। আর স্বরূপ জ্বাপেবকৃত রাসের একটি পদ গাইলেন। ক্রমে প্রভুর মনের ভাব ফিরিল, সদয়ে আনন্দের তর্ক আসিল, এবং ক্রমে প্রভু দিশেহার। ইট্রা নৃত্য আরম্ভ ্করিলেন। অধিক রক্তনী চইতেছে বেধিয়া বরূপ ও রামরায় অনেক বছু করিষা, কতক-বা বল ধারা, প্রভুকে শয়ন করাইলেন। তারপর প্রেদীপ নির্বাণ করিয়া, বাহির হইতে শিকল দিয়া, খারে গোবিন্দ, কি স্বরূপ, কি উভয়ে শয়ন করিলেন। প্রভু শয়ন করিয়া কোনদিন নিদ্রা গেলেন, কোন দিন বা উচ্চৈঃস্বরে নাম জপিতে লাগিলেন।

প্রভু একদিন প্রভাতে নিজা হইতে উঠিয়া দেহের সমুদায় কার্য্য অভ্যাসবশতঃ করিয়া, সমুদ্র-স্নানে গমন করিলেন, পরে দর্শনে দাঁড়াইলেন। কথন একেবারে বিহবল অবস্থায় আপনার ভাবে আছেন: কথন-বা লোকের সহিত কথা বলিতেছেন। সে কথা কি তাহা ব্যান। বলিতেছেন, "কে গা তুমি বাপ, কে গা আমার বাপের ঠাকুর, রুষ্ণ কোন পথে গিয়াছেন বলিতে পার ? সে চুপ করিয়া থাকিলে, তথন আর এক জনকে জিজাসা করিতেছেন, "তুমি বলিতে পার, তিনি কোথা গেলেন ?" কেহ-বা বলিল, "পারি আইস আমার সঙ্গে, আমি দেখাইয়া দিব।" ইহা বলিয়া সে অত্যে অত্যে চলিল। প্রভু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সে মন্দিরের মধ্যে যাইয়া প্রভুকে সিংহাসনের অগ্রে রাখিয়া অঞ্চলি নির্দেশ করিয়া শ্রীজগন্ধাথকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ বে তোমার ক্রম্ব।" চাকুরও কৃষ্ণকে পাইয়া মহাস্থগী। যে দিবস প্রভু খলে রুষ্ণকে পাইয়া, গরুড়ের পার্ষে দাড়াইয়া ক্লফকে দেখিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার কলে আরচ স্ত্রীলোকের স্পর্শে চেতন পাইয়া, আবার রুঞ্চকে হারাইয়া, সমস্ত দিন রাত্রি রোদন করিতেছিলেন, সেই রজনীতে এক অন্তত ঘটনা ঘটিল। অধিক রাত্রি দেখিয়া স্বরূপ ও রামরায় প্রভূকে কতক বল দারা ও কতক বুঝাইয়া শয়ন করাইলেন। রামরায় গৃহে গেলেন, কিন্তু স্বরূপ নিজ কুটীরে ন যাইরা প্রভর দারে শয়ন করিলেন : কারণ দেখিলেন. প্রভ যদিও শুইলেন তবু ঘুমাইলেন না,—উচ্চ করিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন: নামকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু হঠৎ নীরব হইলেন। প্রভু বুমান

নাই বলিয়া স্বরূপও জাগিয়া আছেন। প্রভুকে নীরব দেখিয়া ভাবিলেন তিনি নিদ্রা গিয়াছেন। ইহা ভাবিয়া বাহির হইতে শিকল খুলিয়া অভ্যস্তবে বাইয়া দেখেন,—সর্বনাশ। গৃহ শুক্তা!! প্রভু নাই!!!

প্রভূ কিরপে কোথায় গেলেন ? সদর দরজায় যেরপ শিকলি দেওরা ছিল সেইরপই আছে। সেথানে আবার গোবিন্দ ও স্বরূপ শয়ন করিয়া। গৃহের মধ্যে তিন দিকে তিনটি ছার আছে, তাহাতেও থিল দেওয়া;— তবে প্রভূ কিরপে বাহির হইলেন ? কিন্তু সে সামান্ত কথা। প্রধান কথা, প্রভূ কোথা গেলেন ?

তথন কলরব হইল, সকলের নিকট সংবাদ গেল, স্কলে তল্লাসের নিমিত্ত দৌড়িয়া আদিলেন। দাপ জালিয়া তল্লাদ করিতে করিতে দেখিলেন যে, শ্রীমন্দিরের সিংহ্নারের উত্তর দিকে প্রভ পডিয়া আছেন। প্রভকে পাইয়া সকলে আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দশা দেখিয়া মহাভীত ও চিন্তিত হুইলেন। দেখিলেন, হুন্ত পদ কটি ও গ্রীবার যত অন্থিসন্ধি আছে, সমুদায় শিথিল হইরা গিয়াছে। ইহাতে প্রভুর হস্ত পদ ও দেহ অতি দীর্ঘ হইয়াছে। প্রভুর দেহ তথন আরু মনুষ্টোর দেহ বলিয়া বোধ হইতেছে না. উহা ৫1% হস্ত লগা বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাতে আবার উত্তান নয়ন। মূথ দিয়া ফেন পড়িতেছে। প্রভুর দশা দেখিয়া সকলের হৃদয় ছাথে বিদীর্ণ ও ভরে কম্পিত হইটে লাগিল। স্বরূপ প্রভুর কর্ণে উচ্চৈঃম্বরে রুষ্ণ-নাম করিতে লাগিলেন। এরপ করিতে করিতে প্রভুর কর্ণে নাম প্রবেশ করিল। তথন প্রভু "কাঁহা কাঁহা" শব্দ করিতে লাগিলেন, ও পরে "হরিবোল" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বসিলেন। আর অস্থিসন্ধি সমুদায়, যাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ যথা স্থানে আসিয়া জোডা লাগিল। প্রভ উঠিয়া নিদ্রোখিত ব্যক্তির ক্লার এদিক ওদিক

চাহিতে লাগিলেন। শেষে শ্বরূপের মৃথপানে চাহিয়া বলিতেছেন, "ব্যাপার কি ?" শ্বরূপ বলিলেন, "আগে ঘরে চলুন দেখানে বলিব।" বাদার আদির। শ্বরূপ সমুদার কথা বলিলেন। প্রভূ বিশ্বরাবিট হইয়া বলিলেন, "আমার কিছুই মনে নাই, কেবল এইটুকু মনে আছে বে, চঞ্চল কৃষ্ণ আমাকে দর্শন দিরা অদর্শন হইলেন, আর আমি তাঁগার উদ্দেশ্যে পশ্চাৎ ঘাইতেছিলাম।"

এই লীলাটি রবুনাথ দাস তাঁহার করচায় লিখিয়াছেন। তিনি ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। তিনি প্রভুকে তল্লাস করিতে গিয়াছিলেন। বখন গ্রন্থকার এই লীলা প্রথম অবগত হইলেন, তখন তাহার মনে একটী কণা উদয় হইয়াছিল। প্রভুর দেহে যখনই কোন অলৌকিক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, দকে দকে তাহার বিপরীত ভাব দেখা দিয়াছে। অর্থাৎ ্ষমন প্রভু কান্দিতেছেন, তাহার পরেই নিশ্চিত তিনি চাদিবেন। এই প্রভুর খাসক্তর ১ইল. পরক্ষণেই এরূপ জোরে নিশাস বহিতে লাগিল বে কাহার সাধ্য সম্মুথে উপবেশন করে। এই দেখা গেল প্রভর অঙ্ক লৌহ-দণ্ডের ক্যায় শক্ত, আবার প্রক্ষণেই উহা এত কোমল হইল, যেন উহাতে অস্থিমান নাই। এই প্রভু এত ভারি হইলেন থে, তাঁহাকে ক্রোড়ে করে কাহার দাধ্য; আবার তথনই এরপ লগু হইলেন যে, যে কেহ তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া বেড়াইতে পারে। এ সনুদায় অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, যথন প্রভুর অন্থিপ্রন্তি শিপিল হটয়া হস্ত পদ দীর্ঘ হয়. সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিপরীত ভাবও প্রকাশ পায়। আর একদিনের অস্তুত কাণ্ড শ্রবণ করুন। প্রভু, স্বরূপ ও রামরারের সঙ্গে নিশিযাপন করিতেছেন। কথন স্বরূপ গাঁত গাহিতেছেন, কখন রামরায় শ্লোক বলিতেছেন ও তাহার অর্থ করিতেছেন। নিশি তুই প্রহর চইলে, তাঁহার। প্রভূকে সান্ত্রনা করিয়া, শয়ন করাইয়া, গুহে গেলেন। কেবল

গোবিন্দ হারে প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিন্ত রহিলেন। প্রভু শ্রন করিরা উঠিচঃ হরে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে হঠাৎ নীরব হইলেন। তথন গোবিন্দ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন পূর্বকার একদিনের স্থায় তিন হারে কপাট, কিন্তু প্রভু ঘরে নাই। তথন তিনি দৌড়িয়া গিয়া হরূপকে সংবাদ দিলেন। ইহা শুনিয়া ভক্তগণ দৌড়িয়া আসিলেন, আর প্রাদীপ জালিয়া প্রভুকে তল্লাস করিতে লাগিলেন। গতবার প্রভুকে শ্রীমন্দিরের সিংহছারের উত্তর দিকে পাওয়া গিয়াছিল, তাই প্রথমে সেধানে গোলেন। কিন্তু ঠিক সেথানে গাইলেন না; পরে দেখেন যে, সিংহছারের দক্ষিণ দিকে প্রভু পড়িয়া আছেন। প্রভুর হরে তিন হার, তাহা খোলা হয় নাই, অথচ প্রভু ঘরে নাই! যেখানে প্রভুকে পাওয়া গেল তাহাতে বুঝা গেল যে, প্রভু তিনটি অক্ষক্ত প্রাচীর উল্লেখন করিরা আসিয়াছেন। রগুনাথ দাস এবারও তল্লাসকারীর মধ্যে ছিলেন। তিনি তাঁহার শুরাবলীতে এই ঘটনা লইয়া বলিতেছেন যথা—

"অন্প্রদাট্য দারত্রমুক্ত ভিত্তির্যমহো বিলক্ষ্যোটেচঃ কালিন্দিকস্থরভিমধ্যে নিপতিতঃ। তন্ত্যং সঙ্কোচাং কমঠ ইব ক্ষোক্ষবিরহাৎ বিরাজন গৌরাকো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥"

সকলে দেখেন যে প্রভূ পড়িয়া আছেন, আর তৈলঙ্গী গাভীগণ তাঁহাকে বিরিয়া আছে, আর তাঁহার অব উকিতেছে। তাহারা যেন অতি যত্নের সহিত প্রভূব অব রক্ষা করিতেছে, প্রভূকে ছাড়িয়া ঘাইতে চাহিতেছে না। ভক্তগণ যাইয়া প্রভূকে কিরুপ দেখিলেন ? না—

> "পেটের ভিতরে হতপদ কুম্মের আকার। মূপে কেন পুলকান্ধ নেত্রে অশ্রুধার॥ অচেতন পড়িয়াছেন যেন কুম্মাওফল। বাহিরে পড়িয়া অস্তরে আনন্দে বিহবল॥

পূর্বে যথন প্রভুর দেহ দীর্ঘতা লাভ করে, তাহার বর্ণনা চরিতামূতে এইরূপ আছে,—

"প্রভূ পড়িয়া আছেন দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়। অচেতন দেহ, নাসায় খাস নাহি বয়॥ একেক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন হাত। অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম আছে তাতে মাত্র॥ হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত। একেক বিতস্থি ভিন্ন হইয়াছে তত॥"

এখন উপরের লিখিত দেহের ছই অবস্থা দেখিলে জানা বায়, উহা পরস্পর বিপরীত। প্রভু এইরূপে পড়িয়া আছেন, প্রভুর চতুস্পার্শে গাভী, তাহারা প্রভুকে ছাড়িয়া বাইবে না!

> "গাভী সব চৌদিকে শুঁয়ে প্রভুর অন্ধ। দুর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অন্ধ গন্ধ॥"

ভক্তগণ প্রভুকে চেতন করাইবার নিমিত্ত অনেক বতু করিলেন।
কিন্তু কিছুই ইইল না। পরে প্রভুকে দেই অবস্থায় গৃহে লইয়া
আসিলেন। সকলে চিস্তিত, মনের ভাব এইবার বৃথি প্রভুকে
হারাইলেন। গৃহে সকলে উচ্চ করিয়া নামকার্ত্তন করিতে লাগিলেন।
বহুক্ষণ পরে প্রভু কর্ণে নাম প্রবেশ করিল। তিনি হুলার করিয়া "হরি
বোল" বিশিয়া গজ্জিয়া উঠিলেন, পরে উঠিয়া বসিলেন। প্রভু বেই মাত্র
চেতনা লাভ করিলেন, অমনি তাঁহার দেহ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্র

শ্রীমন্তাগবত গ্রন্থে 'অষ্ট্রসান্ত্রিক' তাবের কথা লেখা আছে। কিন্তু প্রাতু দেখাইলেন, অষ্ট কেন, প্রেমভক্তির চর্চোতে কত অষ্ট্রসান্ত্রিক ভাবের উদয় হয়। যোগসাধনে যে ফল, প্রেমভক্তির চর্চোতে তাহ। সমুদয় নাভ হয়, অধিকন্ধ ভগবানকেও পাওয়া যায়। প্রেম্ভক্তি চচ্চাকেই বলে ভক্তিযোগ'। ভক্তিযোগ-সাধনের প্রধান উপায় নাম-কীর্ত্তন।

প্রভু চেতনা পাইয়া এদিক ওদিক চাইতে লাগিলেন। কিন্তু গাঁহাকে ্ৰুথিতে চাহেন, তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, অতি ছাথে ও ক্লেশে স্ক্রপ্রকে বলিতেছেন, "তোমর। আমাকে স্থুথ হইতে বঞ্চিত করিয়া এথানে আনিলে কেন ?" ফরপ বলিলেন, "প্রভু, স্পষ্ট করিয়া বলুন. আসরা কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" প্রভু বলিলেন, "আমি বেণুর গাত শুনিয়। বুন্দাবনে গেলাম। দেখি, কানাই গোষ্ঠে বেণুবাদন করিতেছেন। তাঁহার পরে বেণুসক্ষেত শুনিয়া শ্রীমতী রাধা নিভূত-নিকুল্পে আগমন করিলেন, শ্রীক্লম্ভ দেখানে প্রবেশ করিলেন, আর আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ক্লফের শ্রীপদে মঞ্জীর ও কটিতে কিঞ্চিণী বাজিতে লাগিল। সে মধুর ধ্বনিতে আমার কর্ণ মুগ্ধ হইল। ্গাপী, রাধা, রুষ্ণ সকলে হাস্তপরিহাস নৃত্যগাঁত করিতে লাগিলেন। আমি স্থারেও এই সমুদায় দর্শন করিতেছি, এমন সময় ভোমরা আমাকে বলপ্রক ধরিয়া আনিলে। এ কাজ কি ভাল করিলে?" প্রভূ ইঙা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে প্রভর অনেক বাছ ছইল। তথন ব্ঝিতে পারিলেন যে, তিনি স্থল দেখিয়াছিলেন। তাহাতে একট লচ্ছিত হইলেন। কিন্তু মনের বেগ একেবারে গেল না : বলিলেন, "স্বরূপ! তাপিত অঙ্গ জুড়াও জুড়াও; আমার প্রাণ অন্থির হইয়াছে।" স্বরূপ প্রভুর মনের ভাব ব্রিয়া এই শ্লোক পড়িলেন, যথা শ্রীভাগবতে রুঞ্চের প্রতি গোপীর উক্তি,—

"কাস্তাঙ্গ তে কলপদামূতবেণু গাতং সম্মোহিতাচাধ্য-চরিতার চলেং

জিলোক্যান্।

रेक्टलाका-्मी छशमिनक नितीका क्रभः वन्शादिकक्रमग्राः भूनकाम्रविखम्।

অর্থাৎ "হে অঙ্গ! ( শ্রীক্কঞা!) আপনার কলপদ অমৃতার্মান বেণুগীতে সম্মোহিত হইয়া ত্রিলোকী মধ্যে কোন্ স্ত্রী নিজ-ধর্ম হইতে বিচলিত না হয়? অধিক কি, তোমার এই ত্রৈলোক্য-সৌভগ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া গাভী পক্ষী বৃক্ষ এবং মৃগগণও পুলক সমূহ ধারণ করিয়াতে।"

ে শ্লেক শুনিবামাত্র প্রভু শ্লেক-বণিত রুসে নিমন্ন হইলেন। অর্থাৎ যে গোপী উপরের কথাগুলি কুফকে বলিয়াছিলেন, প্রভূ সেই গোপী হইলেন, হইয়া উপরের শ্লোকের ভাব লইয়া ক্ষণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। যেন রুফ তাঁছার সম্মথে। আরো বিস্তার করিয়া বলি। ক্লম্ম রাসের নিশিতে বেণুগান করিলেন। গোপীগণ আসিলে. কুষ্ণ তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিলেন; বলিলেন, "তোমরা বাডী যাত, পতিসেবা কর গিয়া।" সেই কথার উত্তর এক গোপী দিলেন, তাহার ভাব "কাস্তাঙ্গ-তে" শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। প্রভু এখন সেই গোপী হইরা রুফকে সেইরূপ উত্তর দিতেছেন। গোপী যাহা বলিয়া ছিলেন তাহা ত বলিলেন, আর সেই ভাব লইয়া উহা প্রস্ফুটিত করিতে লাগিলেন। ইহাকেই বলে "প্রতাপ"। প্রভু বলিতেছেন, আর স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণ মুগ্ধ হইরা সেই প্রশাপ শুনিতেছেন। প্রভু সেই গোপীভাবে, কি সেই গোপী হইয়া, বলিতেছেন (যেন কৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে) "হে কৃষ্ণ! এই কি তোমার উচিত? আমরা কুলবালা খুঁটিনাটি জানি না। গৃহধর্ম করিতেছিলাম এমন সময় তোমার বেণুগীত কর্ণে প্রবেশ করিল। তোমার বেণুকে উপেকা করে ত্রিজগতে এরপ সাধ্য কাহারও নাই। সেই বেণুধ্বনি বাইয়া আমাদের চিত্তকে বন্ধন করিল: করিয়া তোমার চরণে আনিল। আমাদের, গ্রীলোকের লজ্জা, কুলের ভয়, সংসারের মমতা, সমুদ্রই অক্টের ক্রায় ছিল: কিন্তু তোমার বেপুগীতে সমুদয় নষ্ট করিল। আমরা এখন, জগতে আমাদের খাহা কিছু প্রিয় ছিল সমুদয় তোমার নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া, পথের ভিথারী হইয়া তোমার চরণে আত্রার লইলাম। এখন তুমি আমাদিগকে বল, 'বাড়ী যাও, অধর্ম করিও না!' একথা কি উচিৎ ?" বলিতে বলিতে প্রভার মুথে ক্লোভের চিহ্ন আসিল: তথন আবার বলিতেছেন, "তুমি বল বাড়ী যাও! আমর৷ কোথায় যাবো? আমাদের বাড়ী কোথায়, আমাদের কি আর বাড়ী আছে? আমরা সমুদর বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি, আর বাড়ী গেলেই-বা তাহারা লইবে কেন ? তোমার নিমিত তাহাবিগকে ছাড়িলাম, এখন তুমি ছাডিলে কোণা বাইব ? ভুমি ব্যতীত আমাদের আর কেহ নাই। তোমা ব্যতীত আমাদের আর किছू जीन नार्ग ना। इ रह्मा। इ लाग। इ लाग हा लाग আমরা উপায়হীন অবলা, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না " এভ গোপী-ভাবে এইরপে রুফকে প্রেম-তির্ক্ষার করিতেছেন, ইহার মধ্যে সম্পর্ণ বাহা হইল। তখন স্থরপ ও রামরায়ের বদন নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন, "তোমরাত স্বরূপ স্থার রামরায়, আমি ত রুফটেত্তা। আমি এখন কি প্রলাপ করিলাম ? আমার বোধ হুইতেছে যেন আমি সেই গোপী, যিনি রাদের রঙ্গীতে রুঞ্কে তিরস্কার কবিয়াছিলেন। ক্লা বেন আমার সম্মাধ দাঁডাইরা। আমি সেই গোপীর স্থায় তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছিলাম। একি প্রশাপ করিলাম ?" ইহা বলিতে বলিতে আবার বিহবল হইলেন।

এইরপে প্রভ্ ষণন তাঁহার রুফ্টেচ্ছত্ত সম্পূর্ণভাবে লোপ করির। গোপীভাবে রুফ্টের চর্চ্চ: করিতেন, তাহাকে 'প্রলাপ' বলে। বেছেড় তিনি তাহাকে প্রলাপ বলিতেন। আর এই প্রলাপে তাঁহার প্রকটের শেষ শাদশ বর্ষ হিয়াছিল। পরে শুরুন, প্রভু আবার বিহ্বল হইলেন, আবার গ্যেপী কি রাধা হইলেন, তবে ভাব একটু পরিবর্ত্তিত হইল। তথন পূর্বের ক্ষম্বেক বে ওলাহন দিতেছিলেন, তাহা ছাড়িয়া স্বরূপ রামরায়কে স্থী বোধ করিয়া, তাহাদিগকে, মন উথাড়িয়া মনের তথে বলিতে লাগিলেন। ক্ষমেকে ছাড়িয়া স্থীগণকে সম্বেধন করার মানে আছে। তথন মনের মধ্যে বে ভাব উদয় হইল, তাহা ক্ষমেকে সম্বোধন করিয়া বলা অপেক্ষা স্থীগণকে বলাই আভাবিক। বলিতেছেন "স্থি! দেখ ক্ষমের অভায় দেখ, আমাদিগকে কুলের বাহির করিয়া এখন পরিত্যাগ করিতে চাহেন। আমরা বে কুলের বাহির করিয়া এখন পরিত্যাগ করিতে চাহেন। আমরা বে কুলের বাহির হই, দে কি সাধে? ক্ষেকর মুখের কথা অমৃত হইতেও মধু, ক্ষমের কণ্ঠের স্বর কোকিলকে লক্ষা দেয়, ক্ষমের গীতে শ্রোতা মৃষ্টিত হয়, আবার বেণুগানে জনতের চিত্ত এলাইয়া পড়ে। এই ক্ষমের মাধুর্য আম্বাদন করিতে না পারিয়া লক্ষ্মীগণ তপস্থা করিতেছেন। যে কর্ণ ক্ষমের অমৃতভাষা শুনিল না দে কর্ণ বিধীর।"

প্রভু যত বলিতেছেন, ততই হাদয়ের তরক বাড়িতেছে। "সে কর্ণ বধির" এ কথা বলিতে বলিতে মনে উদয় হইল যে, রুষ্ণ ত সেখানে নাই! তথন বিরহিণী ভাবে ক্লফ্কর্ণামূত হইতে এই শ্লোক পড়িলেন,—

"কিমিহ রূপুম: কন্স ক্রম: রুতং রূতমাশ্যা,

কথরতঃ কথামস্তাং ধতামহো হৃদয়েশয়ঃ। মধুর মধুর স্বোকারে মনোনয়নোৎসবে,

কপণ কপণা ক্ষেত্ত ত্থা চিরং বত লম্বতে ॥" অক্ষ ১৭।৫১ শ্লোকের বিচার হই প্রকারে করা যায়। পণ্ডিত-কবিগণ রাধার উক্তি একটি শ্লোক আওড়াইয়া তাহার ব্যাথা। করেন, সে একরূপ। আর একরূপ প্রভু আপনি রাধা হইয়া বিচার করিতেছেন। প্রভু রাধা হইয়া ক্ষাবিবহে মৃতবং হইয়া স্থীগণকে বলিতেছেন;—

"সথি! উপায় বল কি করি, কি করিয়া রুক্ষকে পাই? এদিকে তোমবাও আমার মত কাতরা আছে। আবার, আমার তঃথ তোমাদের ছাড়া আর কাহাকে বলি? রুক্ষের নিমিত্ত যাহা করিলাম সেই ভাল, আর তাঁরে ভাবনা করিব না। সথি, রুক্ষ-কথা বাতীত অক্ত

বিষমকল উপরি উক্ত শ্লোকে রাধার বিরহ বর্ণনা করিলেন। সেই শ্লোক পড়িবামাত্র প্রভু আপনি রাধা হইলেন, হইয়া শ্লোক বিচার আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত-কবি শ্লোক ব্যাথ্যা করিতে গিয়া বলিয়া থাকেন, "শ্রীমতী রুফ্ট-বিরহে কাতরা হইয়া ইহাই বলিলেন" ইত্যাদি। আর আপনি রাধা, স্বতরাং তিনি আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। তাই প্রভু বলিতেছেন, "সাথ! আমার অবস্থা শ্রবণ কর" ইত্যাদি। এথন বিষমকলের "কিমিহ রুণুমঃ শ্লোকের ব্যাথ্যা প্রভু রাধা হইয়া কিরপ করিলেন তাহার আভাদ বলিতেছি।

প্রভুর মনের ভাব, তিনি আপনি রাধা, আর স্বরূপ রামরায় কাজেই তাঁহার স্থী। রুফকে হারাইয়াছেন, হারাইয়া সকলে বসিরা হাহাকার করিতেছেন। প্রভুর মনে আশা ও নিরাশা উভয়ই থেলা করিতেছে। বথন আশা আসিতেছে তথন স্থীসণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, যথা—

"তোমার আমার প্রিয়সথী উপায় বৃদ্ধি বল না।

তোমারা জান মন প্রাণ প্রবোধ সে মানে না॥"

বলিতেছেন, "তোমরা নিজ জন, আমার মন জান, তোমাদের আর খুলিয়া কি বলিব? তোমাদের প্রবোধ বাক্যে আমার কোন লাভ হইতেছে না, প্রবোধে শাস্ত হইতে পারিতেছি না। এখন উপায় বল কি করি? কোথা যাব, কি করিব কারে মনের ব্যথা বলিব, কিরুপে রুক্ষ পাব, তাই বল।"

আবার এই ভাবের আর একটি পদ প্রবণ করুণ। প্রীমতী স্থীগণ লইয়া বসিয়া ক্লফের নিমিত্ত বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন,—

"ধৈষ্য ধরি, রোদন সন্থরি, শুন আমার বচন শুন।" অর্থাৎ শ্রীমতী আপনি সন্থাগিণকে বলিতেছেন, "চুপ কর, আর কেঁদো না, এখন আমার পরামর্শ শ্রনণ কর।" বিশ্বমঙ্গলের শ্লোক আওড়াইয়া প্রভু চুপ করিলেন। ক্ষক্ষের উপর একটু ক্রোধ হইয়াছে; বলিতেছেন, "আমি দেখিতেছি আমাদের পক্ষে কৃষ্ণকে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। ক্রম্থের নিমিত্ত বিশুর ক্রম্বিরাছি, আর আমাদের যাহা কিছু আছে সমুদায় তাঁহাকে দিয়াছি, তর্ তাঁহার ক্রপা পাইলাম না। অতএব নিষ্ঠুর ক্রম্বকে ভজনা না ক্রমেই ভাল।"

হে রূপাময় পাঠক, আপনি কি মানভঞ্জন গাঁত শ্রবণ করিয়াছেন ? সেই গীতে দেখিবেন, শ্রীমতীর রুম্বের উপর ক্রোধ হইয়াছে, তাই বলিতেছেন, "রুম্থনাম আর করিব না।"

সধী। রুঞ্চ ভঞ্জিবে না, তবে কাহাকে ভজিবে?

রাধা । সিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন তাঁহাকে ভজিব। কি ভোলা দ্যাময় মহেশ আছেন তাঁহাকে ভজিব। রুফ কুটিল, চঞ্চল, নিঠুর; তাঁহাকে কি আমাদের ক্রায় অবলার ভজনা সম্ভব হয়? রুফ ভজিব না, বাহাতে রুফনাম শুরণ করায় তাহাও নিকটে রাখিব না।

স্থী। তোমার কেশ লইয়া কি করিবা? কেশে যে রুপ্নাম স্বরণ করায়ী?

রাধা। কেশ মুগুন করিব।

স্থী। তোমার রুম্বর্ণ স্থামা স্থীর কি করিবা ?

রাধা। তাহাকে কুঞ্জ হইতে তাড়াইয়া দাও।

ৰঞ্ঘতাৰ মানভঞ্জন পালায় এইরূপে রাধা ও স্থীতে কথাবার্ত্তা-

দেখিবেন। এ কোথা হইতে আদিল ? ইহা মহাপ্রভুর প্রলাপ হইতে মহাস্তগণ পাইলেন।

তাহার পরে প্রভূ বলিলেন যে, 'কৃষ্ণকে বিশুর করা হইয়াছে, তাঁহাকে আর ভজিব না।" প্রভূ ইহা বলিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, তাঁহার হৃদয় মধ্যে যেন কে একজ্ঞন আছেন। তিনি কে জানিবার জ্ঞ্ঞ প্রভূ নয়ন মুদিলেন, মুদিরা ঠাউরিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখেন যে, যে কৃষ্ণকে তিনি ত্যাগ করিবেন বলিতেছিলেন, সেই কৃষ্ণই তাঁহার হৃদয় মধ্যে আছেন, আর তিনি পরিত্যক্ত না হয়েন, ইহার নিমিত্ত ক্ষ্ক-বদনে মধ্র হাস্থের সহিত তাঁহার পানে চাহিতেছেন। অর্থাৎ যেন রাধা কৃষ্ণকে ত্যাগ না করেন, এই নিমিত্ত কৃষ্ণ রাধাকে অনুনয় বিনয় করিতেছেন।

প্রভূ ইহা দেখিয়া দিহরিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "কি সর্ব্রনাশ! রফকে ত ছাড়া হইল না, হইল না। তিনি যে আমার হৃদয় মধ্যে স্বচ্ছলে আছেন। তাঁহাকে হৃদয় হইতে কিরূপে অবসর করিব? হইল না, হইল না!" প্রভূ একটু চুপ করিলেন, করিয়া গদগদ হইয়া বলিতেছেন, "স্থি! আবার ও কি হইল? আমার প্রাণ যে কৃষ্ণের নিমিত্ত আরো কালিয়া উঠিতেছে। কৃষ্ণ! আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না, কথনই না, কথনই না। আমি যে বলিয়াছিলাম তোমাকে ত্যাগ করিব, সে মনোগত নয়, রাগ করিয়া। তাহাও নয়, ক্লে হইয়া। তাহাও নয়, তোমার বিরহ সহু করিতে না পারিয়া। তাহাও নয়, পাগল হইয়া প্রলাপ বকিতেছিলাম। আমি কি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি ? তোমাকে ত্যাগ করিলে আমার ও সব কথা কেন বিশ্বাস কর? তোমাকে ত্যাগ করিলে আমার রহিবে কি? তোমা ছাড়া আমার আর কে আছে, বা কি আছে? তুমি না আমার নয়নয়্ত্রন, তুমি না

আমার প্রাণধন, তুমি না আমার প্রাণের প্রাণ ? তুমি বেও না, বেও না।" ইহা বলিতে বলিতে প্রভু মৃচ্ছিত হইলেন। কিন্তু এ মৃচ্ছ । দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। অতি অৱক্ষণ পরে সন্থিত পাইলেন; তথন দেখিলেন, রুক্ষ নাই। ইহা দেখিয়া আবার স্থীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "কৈ, কোথা গেলেন? এই যে এখানে ছিলেন! হা পদ্মপলাশলোচন! হা আমহন্দর! হা অলকাবৃত! আমাকে ছাড়িও না। কোথার তুমি? কোথায় গেলে তোমাকে পাইব? এই আমি এলাম!" ইহা বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিলেন, উঠিয়া রুক্ষের অন্বেষণে উদ্ধানে দৌড়িলেন। কিন্তু পারিলেন না, ঘোর মৃচ্ছার অভিভূত হইয়া সেথানেই পড়িয়া গেলেন।

এই গেল প্রলাপের পর দিব্যোন্মাদ,—অগ্রে প্রলাপ, পরে দিব্যোন্মাদ। রাধাভাবে যে সমুদার কথা কহিলেন সে "প্রলাপ;" আর রাধাভাবে যে কার্য্য করিলেন সে "দিব্যোন্মাদ।" যথন রাধাভাবে মনের ভাব হৃদর উঘাড়িয়া বলিতেছিলেন, তথন "প্রলাপ" করিতেছিলেন। আবার যথন ক্ষেত্র অন্বেরণে উর্দ্ধাসে দৌড়িলেন,—সে প্রভুর "দিব্যোন্মাদ"। প্রভু চেতন পাইয়া ক্ষমকে ধরিতে যেই দৌড়িলেন, অমনি স্বরূপ উঠিয়া তাঁহাকে ধরিলেন, এবং কতক বলপ্রকাশ করিয়া, কতক নানারূপ ছলনা করিয়া, আপনার ক্রোড়ে বসাইলেন। ইহাতে প্রভুর অন্ধ্বাহ্ হইল। তথন প্রভু বিষয় মনে বলিতেছেন, "স্বরূপ, মধুর গীত গাহিয়া আমার শ্রীর শীতল কর।" তথন স্বরূপ গাইলেন—"হামার আন্ধিনা আওব যবে রসিয়া। পালটি চাহব হাম ঈরৎ হাসিয়া॥"

প্রভুর হৃদয়ে সেই ভাব তৎক্ষণাৎ স্পর্শিল, আর তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রভূ দিব্যোমাদের বশীভূত হইয়া ভক্তগণকে অনেক সময়ে ভয়

দিতেন। প্রভু সমুদ্রস্থানে বাইতেছেন, ইহার মধ্যে হঠাৎ অতি দরে চটক পর্বতের ছায়া দেখিতে পাইলেন। তথন কাজেই প্রভুর বোধ হুইল যে, সে গোবৰ্দ্ধন পৰ্বত ! প্ৰভু কেবল এক পৰ্বত জানেন,—তিনি শ্রীগোর্বর্জন। তথন গোর্বর্জনের স্থতিজনক শ্রীভগরতের একটা শ্লোক পাঠ করিয়া সেই চটক পর্বত লক্ষা করিয়া দৌডিলেন। দৌডিলেন কিরপে. না বিদ্রাৎ গতিতে। গোবিন্দ চীৎকার করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌডিলেন। সেই ধ্বনি কেত কেত শুনিলেন। একেবারে প্রচারিত হইল যে, প্রভার সমুদ্রমানে যাইতে পথে কি একটা মন্দ-ঘটনা হইয়াছে। স্থতরাং যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় সমুদ্র-স্লানের স্থানে ছটিলেন ব এইরূপে স্বরূপ, জগদানন্দ, গদাধর, রামাই, নন্দাই, নিতাই, শঙ্কর, পুরী, ভারতী, এমন কি খঞ্জ ভগবান পর্যান্ত চলিলেন। তাঁহারা আসিয়া প্রভুর লাগ পাইলেন। তাহার কারণ, দৈব তাঁহাদের সহায় •হইয়াছেন, নতুবা তাঁহাদের তাঁহাকে পাওয়া হুর্ঘট হইত। বে বায়গতিতে প্রভু প্রথমে দৌড়িয়াছিলেন, ভাষাতে তাঁহাকে কাহারও, ধরিবার সাধ্য হইত না। কিন্তু প্রভু এইরূপে যাইতে বাইতে গুরুভাবে অভিভূত হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত অঙ্গ অবশ হইল। তথন চলিতে পারিলেন না, এক স্থানে দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে, এমন কি এক একটা পুলকে ত্রণের আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা হইতে কৃথির নির্গত হইতেছে। বর্ণ হইয়াছে শুঝের ক্সায়, যেন শরীরে শোণিত-মাত্র নাই। কণ্ঠ হইতে বর্ষর শব্দ হইতেছে, আর নয়ন হইতে অবিশ্রাপ্ত ধারা পড়িতেছে। ডক্তগণ প্রভুকে ধরিতে দৌড়িয়াছেন, এমন সময় প্রভু কাঁপিতে কাঁপিতে মুক্তিকায় পড়িয়া পেলেন। গোবিন্দ সর্বাধ্যে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং করকে জল পুরিয়া প্রভুর গাত্তে সিঞ্চন করিয়া, বহির্কাস দারা বাযুগীজন

করিতে লাগিলেন। এমন সময় স্বরূপ রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কাঁদিতে লাগিলেন। অনেক সম্ভর্পণে প্রভূর চেতন হইল, তিনি "হরিবোল" বলিয়া উঠিয়া বসিলেন; আর সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

প্রভূ বিদিয়া বিহবলের স্থায় এদিক ওদিক চাহিতেছেন। যাহা দেখিতে চান, তাহা দেখিতে পাইতেছেন না। তথন কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমাকে কেন ধরিয়া আনিলে? আমি গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলাম, বেয়ে দেখি রুষ্ণ গোচারণ করিতেছেন। তাহার পর রুষ্ণ বেণু বাজাইলেন। বেণু শুনিয়া রাধাঠাকুরাণী আসিলেন। তাঁহার যে রূপ তাহা আমি কি বর্ণনা করিব। রুষ্ণ তাঁহাকে লইয়া নিভ্ত স্থানে গেলেন, তথন স্থীগণ কুস্থম চয়ন করিতে লাগিলেন। এমন সময় তোমরা কোলাহল করিয়া আসিলে, আর আমাকে বলছারা ধরিয়া আনিলে। কেন হঃথ দিতে আনিলে? স্থথে রুষ্ণসীলা দেখিতেছিলাম, তাহা দেখিতে দিলে না।" ইহ। বলিয়া মহাহঃথে প্রেভু আমার রোদন করিতে লাগিলেন।

এমন সময় পুরী ও ভারতী আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রভূ একটু বাহা পাইলেন, এবং তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা প্রভূকে প্রেমালিকন করিলেন। তথন প্রভূ নিপট্ট বাহালাভ করিয়া বলিতেছেন, "আপনারা এতদ্র কেন আসিয়াছেন?" তথন সকলের মনে আনন্দ হইয়াছে, তাই পুরী সহাস্তে বলিলেন, "এতদ্র আসিলাম তোমার নৃত্য দেখিব বলিরা।" প্রভূ তথন লক্ষ্মা পাইলেন। পরে প্রভূ সমুদায় ভক্তগণের সহিত সমুদ্র-ঘাটে আসিলেন, আসিয়া স্নান করিলেন।

ব্রন্ধলীলার মধ্যে দর্ব্বাপেক্ষা মধুর ও শ্রীভগবানের প্রেমপরিচায়ক লীলা—রাদ। শ্রীভাগবতের রাদলীলা লক্ষবার পাঠ করিলেও জীবের ভৃপ্তি হইবে না। গ্রীভগবান প্রমন্ত্রনার, প্রেমপাগল। তিনি শ্রীর্ন্ধাবনে গোপীগণকে বেণুবাদন করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীর্ন্ধাবন কি, না,—প্রেমের হাট; দেখানে প্রীতি বিকিকিনি হয়। আপনি "মদনমোহন গ্রাহক, তাহে পদার যৌবন।" অর্থাৎ রাদের হাটে গোপীগণ তাঁহাদের যৌবন বিক্রয় করিতে বদিয়াছেন, আর মদনমোহন ক্রম্ম তাহা ক্রয় করিতেছেন।

শরংপূর্ণিমা রাত্রি, বন কুস্থমে স্থানেভিত: কুস্থমের স্থানে স্ফানী আমোদিত। ক্রম্ণ মনোহর রূপ ধারণ করিয়া করুণস্বরে বেণুবাদন করিতেছেন। বাশা শুনিয়া শ্রীমতী বলিতেছেন।

"মন্দ মন্দ মধুর তান, শুন ঐ বাজে তান তরঙ্গ!

ঐ শুন প্রামের বাশী বাজে বাজে বাজে ওই।

শ্রামের বাশী বাজে—কোথা প্যারী।

আমি একা ক্জে রইতে নারি॥

গামের বাশী বাজে—এসো রাই!

(তোমা বিনা) আমার বৃন্দাবনে শোভা নাই॥

গোপীগণের কর্ণে সেই মন্দ মন্দ তান প্রবেশ করিল। তথন তাঁহারা উন্মাদিনী হইয়া, ক্ষণাভিমুখে ছ্টিলেন। গাঁহারা সন্তানকে জ্ঞন পান করাইতে ছিলেন তাঁহারা সন্তান কেলিয়া, গাঁহারা ছগ্প জ্ঞাল দিতেছিলেন তাঁহারা সেই কটাহ নামাইয়া, দিগিদিক্ জ্ঞানশৃত্য হইয়া ছুটিলেন। তাঁহাদের অভিভাবকেরা শাসন করিলেন, কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন না। কোন কোন গোপীকে তাঁহাদের সামীরা বন্ধন করিয়া রাখিলেন। তাহাতে এই ফল হইল যে, তাঁহাদের চিন্তু ভদ্দণ্ডেই শ্রীক্ষক্ষের চরণপত্তে উপস্থিত হইল। কেহ বা ভাবিলেন, ক্ষেত্রে নিকট স্থবেশ করিয়া

বাইবেন, কিন্তু বিহবল অবস্থায় কর্পের ভূষণ হল্ডে, হল্ডের ভূষণ কর্পে পরিয়া চলিলেন। যথা পদ—

"আরে এ কুঞ্জে বাজিশ মুরলী। জ্ব। বাশীর গান, মধুর তান, শুনে ব্রজাঙ্গনা। হথে চলে, পড়ে চলে, না জানে আপনা। গোপনারী, সারি সারি, (চলে) শ্রাম দ্রশনে॥"

তাঁহারা উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাসিয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাস। করিলেন, "তোমরা কি নিমিন্ত আসিরাছ ? ভন্ন পাইয়া? ৰল, আমি ভ্র দূর করিব। কিন্ধা রন্দাবনের শোভা দেখিতে? বেশ, দেখ স্বচ্ছন্দে, স্মামার বৃন্দাবনের শোভা আস্বাদ্ন কর।

ফল কথা, জীব গৃষ্ট কারণে শ্রীভগবানকে চায়। হয় ভয় পাইয়া, না

হয় স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত। শ্রীভগবান জীবকে দর্শন দিয়াছেন, এরপ
কথা বছস্থানে শুনা যায়। কিল্প হেখানে জীব ও ভগবানে এরপ
সাক্ষাৎ, সেথানে উদ্দেশ্য কেবল সার্থ-সাধন। জীব বলে 'আমাকে বর
দাও' আর শ্রীভগবান বর দিলেন। কিল্প গোপীদের নিস্বার্থ ভালবাসা
উাহারা বর চাহিলেন না: তাঁহারা বলিলেন, "আমরা তোমার পাদপদ্মে
আশ্রয় লইলাম: আমরা কিছু চাহি না, আমরা ভোমাকে চাই।"
তথন তাঁহাদের পরীক্ষার জন্ম শ্রন্থরক্ষ কহিলেন, "ভোমবা পতি ত্যাগ
করিয়া

ক্রামাকে উপপতিরূপে প্রহণ করিবে? এত সাধু অর্থাৎ প্রচলিত
পথ নয়? ইহাতে তোমাদের সর্ব্ব মতে স্বার্থের হানি হইবে। ভোমাদের
দিবার মত কোন সম্পত্তি আমার নাই। আমার সম্পত্তির মধ্যে আছে
মাত্র বেণু। অতএব বাহার কাছে বয় পাইবার (অর্থাৎ স্বার্থ সিদ্ধির)

আশা থাকে সেথানে বাও। তাই বলি সর্ব্বজন-অবলম্বিত পথ ত্যাগ
করিও না।" এই সর্ব্বজন-অবলম্বিত পথ কি ? না,—সংসার-ম্বন্ধ্য

পূজা-অর্চনা, জীবে দয়া, পুন্ধরিণী খনন, মন্দির স্থাপন ইত্যাদি করা। আর যদি বড় সাধুপথ অবলম্বন করিতে চাও, তবে বনে যাও, চিন্ত-সংযম যোগ, তপস্তা ইত্যাদি কর, করিয়া অইসিদ্ধি লাভ কর। কিন্ধ গোপীগণ ইহার কিছুই করিলেন না, তাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত প্রীতি করিতে চাহিলেন। গোপীগণ একরূপ উদাসীন। তাহাদের দান, ধর্ম. পূজা, অর্চনা, তপস্থা,যোগদিন্ধি,—এ সমস্থ কিছুই নাই, অথচ সংসারী হইয়াও কোন কার্যা করেন না। তবে কি করেন ? না.-- ক্ষেপ্র বেণুগান শুনিয়া ও তাঁহার রূপে উন্মন্ত হইয়া তাঁহাকে আযুদমর্পণ করেন। আর যথন কৃষ্ণ বলিলেন, "তোমরা বে নৃতন পথ অবলম্বন করিতেছ, ইহাতে তোমাদের লাভ হইবে না, হয়ত নরকে গাইবে:" তথন তাঁহার। ক্লফের নিমিত্ত নরকে ঘাইতেও কুঠিত হইলেন না। মনে ভাবন, জীক্ষ্ণকে ভজন করা সাধারণের মতে সাধু পথ নয়। বড়লোকে বলেন, "সোহহং"—অর্থাৎ তিনিও যে আমিও সে, "আমি আমার ভাল মন্দ করি "আমি আমার কর্মফল ভোগ করি," "আমার ভাগ-মন্দ অপর কেই করিতে পারে না।" যাহারা ক্রফের রূপ আস্বাদ করিয়া আনন্দাশ্রু পাত করেন, তাঁহারা সাধারণের মতে উন্মান। কেই তাল্লিকগণের স্থায় মস্ত্রোষ্ধি দার। শ্রীভগবানকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। কেং বনে গমন করিয়া, চিত্ত সংযম করিয়া, বর প্রর্থেনা করিয়া, টাভগবানকে বাধা করিবার নিমিত্ত তপ্রসা করেন। এই সমুদায় হইতেছে—সর্কাবাদিসম্মত সাধপথ। ইহা ত্যাগ করিয়া গোপীর্গণ কি করিতেছিলেন,—না, স্বামী ত্যাগ করিয়া উপপতি-ভজন করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যথন বলিলেন, **"আমার জম্ম তোমরা কি এই সাধ-পথ তাাগ করিয়া, কুলের অবলা** হুইয়া, সমাজের বিভম্বনা সহু করিবে ?" তাহাতে গোপীগণ অস্লান-বদনে বলিলেন, "তথান্ত", অর্থাৎ ভাহাই হইবেক। শ্রীরুক্ষ এই স্থানে গোপীগণ হারা দেখাইলেন (ম তাঁহারা প্রেমের উপাসক। আর কি
দেখাইলেন তাহাও বলিতেছি। জগতে সকলেই শক্তির বা ঐশধ্যের
উপাসক। শ্রীভগবান কীটাণু হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্যান্ত স্বষ্টি করিয়াছেন
দেখিয়া লোকে ভক্তি ও বিশ্বরে অভিভূত হয়। কিন্তু ভগবানের আর
একটি গুণ আছে। তিনি বে শুধু সর্বাশক্তিমান্ তাহা নহেন, তিনি
মাধুযাময়,—শ্রীকৃষ্ণ তাহাই দেখিলেন। জগতের সকলে ঐশ্র্যের
উপাসক, কেবল বৈষ্ণবর্গণ মাধুর্যের উপাসক!

শীভাগতত গ্রন্থ শিক্ষা দিলেন যে, ক্লঞ্চপ্রেম জীবের প্রধান আশীর্কাদ।
শীনহাপ্রভু দেই ক্ল্পপ্রেম কি, তাহা দেখাইবার জন্ম অবতার্ণ হইলেন।
এরণ পবিত্র মধুর ধর্ম জগতে ছিল না। এই প্রেমধন্মের মর্ম এই যে,
"ক্ল্পং! আমি তোমার, তুমি আমার।" "আমার এক ক্ল্পু আছেন
আর ক্লেন্থের এক আমি আছি।" রাসে যত গোপীতত ক্ল্পু বণিত
আছে। "হে ক্ল্পু আমি আর কাহাকে জানি না, তুমিও আর কাহাকে
চাও না। তোমার-আমার চিরদিন প্রেমানন্দে কাটাইব।" "আমি
তোমার, তুমি আমার"—এই মন্ত্র শীক্ল্পু রাসের রজনীতে শিক্ষা
দিলেন; ক্লিপে বলিতেছি—

যথন গোপীগণ সম্দায় ত্যাগ করিয়া জ্রীক্লফের আশ্রয় লইলেন, তথন তিনি "তাহাই ইউক" বলিয়া তাহাদের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। কিছু ইহাতে বিপরীত ফল হইল, যেহেতু গোপীগণের মনে দম্ভ হইল। যেই মাত্র গোপী সদয়ে দন্তের স্ষ্টে হইল, অমনি কৃষ্ণ অদশন হইলেন। তথন কৃষ্ণবিরহে উন্মন্ত হইয়া গোপীগণ অচ্যুতকে তল্লাস করিয়া বৈড়াইতে লাগিলেন। বৃক্ষ লতা মৃগ প্রভৃতিকে ভ্রমাইতে লাগিলেন যে, তাহারা কৃষ্ণকৈ কি দেখিয়াছেন? পাঠক মহাশয়, রাসপঞ্চায়ায় পাঠ করিবেন; যতই পড়িবেন ততই রস পাইবেন।

মহাপ্রভূ এইরপে গোপী অনুসরণ করিয়া একদিন রুঞ্চ আশ্বেষণ আরম্ভ করিলেন। তাহার বিবরণ প্রবণ করুন—

প্রভিদ্যান থাইতে প্রশোষান দেখিলেন, অমনি তাহার বৃদ্ধাবন ও রাসের রজনীর কথা মনে পড়িল। একে সর্বাদা রুষ্ণবিরহে অভিত্ত ; তাহাতে রাসের রজনীর কথা মনে হইলে, স্বভাবতঃ রুষ্ণ-বিরহে গোলীগণ কুদ্ধাবনে যে রুষ্ণকে অন্নেষণ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রভুর মনে পড়িল। তাহাতে প্রভু দেই কুষ্ণম-কাননে প্রবেশ করিয়া অন্তর্ভ লীলা আরম্ভ করিলেন। প্রমান্তর বর্ণন করিয়াছেন, কিরপে গোলীগণ রুষ্ণকে অন্নেশ করিয়াছিলেন। প্রভু কাব্যে তাহাই করিতে লাগিলেন। প্রথমে উন্থানে প্রবেশ করিয়া বড় বড় বৃক্ষগণ দশন করিতে লাগিলেন। তথন সেই বৃক্ষগণকে বলিভেছেন, "হে চ্যুত, হে পিয়াল, হে পনস (দশম স্বন্ধে, তেশ অধ্যান্তর, নবম শ্লোকে দেখ) হে কোবিদার, হে অর্জুন, হে ক্লম্বু, হে অক, হে বিল্ব, হে বকুল; হে আত্র, হে কদম্ব, হে অন্থান্ত, তর্কগণ! তোমারাও এই ব্যন্নাকুলে থাক, অতএব তোমরা হংগী-জন প্রতি দ্যাল্। আ্যান্তর ক্ষণবিরহে কাতর, তোমরা বলিতে পার, কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন।"

হে পাঠক, একদিন চেষ্টা করিয়া বৃক্ষগণকে এইরপে সংঘাধন করিয়া দেখিবেন। এরপ সংঘাধন করিতে রাধা বাতীত অক্স কোন জীব পাবে না। গোপী-ভাব না পাইলে, বা গোপী না হইলে, অর্থাৎ রুষ্ণ-প্রেমে আত্মহারা না হইলে, নাটক।ভিনয় ব্যতিরেকে, প্রকৃতপঞ্চে জীব এইরূপ বলিতে পারে,না।

ভাগবতে গোপীগণের কৃষ্ণাদ্যেণ যেরূপ বণিত আছে, প্রভু কাষ্যে তাহাই করিতে লাগিলেন। কোন কোন বৃক্ষের শাখা মৃতিকায় শুভাবতঃ সংলগ্ন হইয়া আছে। প্রভু ইহা দেখিয়া ভাবিতেছেন, "রুষ্ণ অবশু এই পথে বাইতেছেন দেখিয়া, বৃক্ষণণ প্রণাম করিয়াছিলেন; বোধ হয় আশীর্কাদ পার নাই, আর সেই আশার মন্তক না উঠাইরা পড়িরা আছে।" প্রভুর মনের ভাব অবশু এই বে, জগতের স্থাবর অস্থাবরের আর কোন কাব্য নাই, তাহারা সকলেই কেবল প্রীক্ষণ্ণ উপাসনাতেই রত! প্রভুর যথন ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণায়েয়ণের সমস্ত কাব্য করা হইল, তথন কৃষ্ণকে দেখিবার সময় হইল; আর দেখিলেন যে, যমুনাপুলিনে প্রীকৃষ্ণ ভূবননোহন রূপ ধরিরা, অলকারত-মুখে বেণু-বাদন করিতেছেন। প্রভূইহা দেখিলেন, আর তন্দণ্ডে ঘোর মৃচ্ছায় অভিভূত হইলেন। ভক্তগণ দেখেন যে, প্রভুর বদন মানন্দময়, দেহ পুলকার্ত, নয়নে আনন্দাশ্রুর স্রোত চলিতেছে। সকলে চেষ্টা করিয়া তাঁহার চেতন করাইলেন। তথন প্রভ্রমত দেখিলাম, তিনি কোথায় গোলেন? কৃষ্ণ চঞ্চল, আমাকে দর্শন দিয়া পাগল করিয়া আবার ফেলিয়া গিয়ছেন। স্বরূপ! বল আমি এথন কি করি প তথন স্বরূপ গাইলেন—

"রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং স্মরতি মনো মম ক্রতপরিহাসম্॥"

জন্মদেবের এই পদ শুনিয়া প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু "গাও" "গাও" বলিতেছেন, আর নৃত্য করিতেছেন। প্রভুর নৃত্যে বিরাম নাই, অরুপকেও থামিতে দিতেছেন না। পরে যথন প্রভু নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলেন, তথন অর্কপ চুপ করিলেন,—প্রভু বলিলেও গাইলেন না; কাজেই প্রভু থামিলেন। তথন ভক্তগণ প্রভুকে স্নান করাইয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

জ্রভগবানের মাধুরী বুঝাইবার নিমিত্ত জ্রীগোরাঙ্গের অবতীর্ণ। জ্রীভগবানের ইচ্চা ভক্তকে তাঁহার রাজ্যের পরমাধিকারী করিবেন। কিন্তু ভক্তের যে অধিকার, তাহা প্রচুর কি না, জানিবার নিমিন্ত তিনি ভক্তভাব গ্রহণ করিয়া, ভক্তের যে সম্পত্তি তাহা ভোগ করিতে লাগিলেন। ভগবানের যে মাধুর্ঘ্য, তাহা প্রভু জীবকে অতি অন্ধ পরিমাণে দেখাইতে পারিলেন বটে; তবে তিনি দেখিয়া চমক্রত হইলেন যে, জীভগবানের যে অধিকার, ভক্তের অধিকার তাহা অপেক্ষা ম্যুন নহে। যথা, চরিতামৃতে—

'ভক্তের প্রেমবিকার দেখি ক্লম্ভের চমংকার। কৃষ্ণ যার না পায় অস্ত অন্ত কেবা আর॥"

শ্রীমতী শ্রীকৃঞ্চকে ভালবাসিয়া যে স্বথ অমুভব করেন, তাহা কত মধ্র, তাহা আস্থাদ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাব ধারণ করিলেন। দেখিলেন যে,—কৃষ্ণ হইতে রাধা যে স্বথ ভোগ করেন, কৃষ্ণ যে পরমানন্দময় তিনিও তত স্বথ ভোগ করেন না। শ্রীভগবানের মাধুরী প্রাভূ হুই রূপে জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন ;—আপনি আচরিয়া, আর তাহার যেথানে সন্তাবনা নাই, সেথানে বর্ণনা করিয়া। প্রভূ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য দেখাইবার নিমিত্ত একদিন তাঁহার স্বধরায়তের শক্তি দেখাইলেন।

শ্রীগোরান্ধ মন্দিরের সম্মুথে দাড়াইরা ঠাকুর-দর্শন করিতেছেন। হেনকালে গোপাললন্নভ-ভোগ দেওরা হইল, আর দার বন্ধ হইল। ভোগ দেওরা হইলে, দ্বার খুলিয়া জগন্ধাথের সেবকগণ তাহার কিঞ্ছিৎ প্রভুকে আনিয়া দিলেন। প্রসাদ দিয়া সেবকগণ অনেক বন্ধ করিয়া প্রভুকে তাহার কিছু সেবা করাইলেন। ইহা আস্বাদ করিয়া প্রভুক বলিতেছেন, "স্কুকৃতি লভা ফেলালব।"

সেবকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহার অর্থ কি ?" ঠাকুর বলিলেন, "ফেলা মানে ক্ষেত্রে ভূক্তাবশেষ। ইহা পর্য-ভাগ্যে মিলে, আর এই বে তোমার আমাকে প্রসাদ দিলে ইহা ফেনা, বেহেতু ইহাতে ক্ষেব অধ্বামত স্পর্শ করিয়াছে।"

সেই প্রসাদ ঠাকুর নিজে কিছু আত্মাদ করিলেন, আর কিছু গোবিন্দেব দারা বাড়ী আনিলেন। তবে সে যে রুফ্ণের প্রসাদ, তাহার প্রমাণ কি ? প্রমাণ এই যে, সেই প্রসাদের অলৌকিক গন্ধ ও অলৌকিক আত্মাদ। প্রভু ইহা আত্মাদ করিলেন, আর আনন্দে তাঁহার নয়নধারা পড়িতে লাগিল। প্রভু সেই প্রসাদ আনিয়া প্রধান ভক্তগণকে ডাকাইয়া তাহার কিছু কিছু বন্টন করিয়া দিলেন। সকলেই দেখিলেন, জগতে সেরূপ দ্রব্য হয় না। যদিও ইহা সামান্ত বস্তু দারা প্রস্তুত, কিছু ইহার গন্ধ ও আত্মাদ এ জগতের নয়।

প্রিয়-বস্তুর অধর-রস অতি মধুর। শ্রীভগবান প্রিয় হইতেও প্রিয়,
স্থতরাং তাঁহার অধর-রস অমৃত কেন না হইবে। স্থগদ্ধ আমাদের
নাসিকায় কেন আনন্দ দেয়, তাহা আমরা জানি না। কোন কোন দ্রব্য
জিহুরায় দিলে কেন স্থথের উদয় হয়, তাহাও আমরা জানি না। আমরা
জানি না বটে, কিন্তু "তিনি জানেন। তাই যথন গোপীগণ শ্রীক্ষের
নিকট চর্বিত তাধুল ভিক্ষা করিলেন, তথন তিনি উহাতে নাসিকার ও
জিহুরার আনন্দপ্রদ শক্তি দিয়া প্রদান করিলেন। তাই যথন প্রভুর ইচ্ছা
হইল যে, একদিন ভক্তগণকে ক্ষেত্রর অধর-রসের মাধুরী দেখাইবেন,
তথন গোপালভোগ প্রসাদে সেই শক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইলেন।
কিন্তু ক্ষেত্র কোন কোন মাধুরী প্রত্যক্ষ দেখাইবার যো নাই। সে
সমুদায় প্রভু বর্ণনা দ্বারা ভক্তগণকে দেখাইতেন। যেমন ক্ষম্পের জলকেলি
লীয়া।

শরৎকাল, শুক্রপক্ষ, প্রতাহ সদ্ধার সময় চক্রোদয় হইতেছে। প্রভূ রাসরসে বিভোর। প্রভূরাসের এক একটি শ্লোক পড়িতেছেন, আর তাহা কি, কার্য্য ধারা দেখাইতেছেন! এইমাত্র একদিনকার লীলা বিলাম। তথন প্রভু আইটোটার বিচরণ করিতেছিলেন। হঠাৎ সমুদ্র দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন জ্যোৎসার উহার জল ঝলমল করিতেছে। তথন প্রভু রাসের জলকেলির শ্লোক পড়িলেন। সেই শ্লোক পড়িরা, জলকেলি কি, তাহা আম্বাদিতে, কি জীবগণকে শিখাইতে সমুদ্রে ঝল্প দিলেন। প্রভু এরপ ক্রতগতিতে সমুদ্রদিকে গমন করিলেন বে, ভক্তপণ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। দেখেন প্রভু এই ছিলেন আর নাই। সকলে তল্লাস করিতে লাগিলেন। প্রথমে তাচ্ছিলোর সহিতু, পরে মনোযোগের ও আশক্ষার সহিত তল্লাস করিলেন। কোণা গেলেন। চারিদিকে ভক্তপণ ছুটিলেন; যথন রজনী তৃতীয়প্রহর তথনও প্রভুর উদ্দেশ পাওরা যায় নাই; কাজেই সকলে চিষ্কার মৃতবং।

আমার স্বরূপের প্রাণ অবশ্য ওঠাগত হইয়ছে। হটাৎ দেখেন, একজন ধীবর গীত গাইতে গাইতে আদিতেছে। আর দেখেন যে, দে কুষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নৃত্য করিতেছে। বৃঝিলেন, এ প্রভূর কার্যা। স্বরূপ বলিতেছেন, "ধীবর, তোমাকে এরূপ বিহ্বল কেন দেখিতেছি?" ধীবর বলিল, "এতদিন এখানে মৎশ্য-শিকার করিতেছি, কিন্তু কখনও ভূত দেখি নাই। অন্য জালে একটা মৃতদেহ উঠিল। জাল হইতে দেহ ছাড়াইতে উহা স্পর্শ করিতে হইল। স্পর্শমাত্র আমার নম্বনে ক্লম্পনাম আর বদন ক্রম্ণনাম আর হাডেন।"

ধন্ত আমার প্রভূ! তথন বরপ সমুদায় ব্রিলেন, এবং জেলের সঙ্গে বাইয়া দেখেন যে, প্রভূর সেই লক্ষীর সেবিত-দেহ, সমুজ্ঞতীরে বাস্কার উপরে পড়িয়া আছেন; তাহাতে জীবনের চিক্ষাত্ত নাই! তথন তাঁহার কর্ণে হরিনাম করিতে লাগিলেন। কর্ণে হরিনাম করিতে করিতে, মনেক পরে প্রভূর চেতন হইল। তাহার পরে অর্দ্ধ-বাছদশা আদিল। তথন তিনি ক্ষেত্রের জলকেলি বর্ণনা করিতেছেন; বলিতেছেন, "কৃষ্ণ গোপীগণ সহ বম্নার অচ্ছজলে ঝগড়া করিতে লাগিলেন। দেখিলাম বে, গোপীগণের বদন পদ্মপুষ্পরূপে পরিণত হইল, আর শ্রিক্ষের মুখও পদ্ম হইল। তবে গোপীগণের বদন লাল, আর শ্রীক্রফের নীল। দেখিলাম, এইরূপে অসংখ্য লালপদ্ম ও নীলপদ্ম বমুনায় ভাসিতে লাগিল; আর এই নীলপদ্ম লালপদ্মকে ও লালপদ্ম নীলপদ্মকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে ভাসিতে ভাসিতে নীল ও লাল পদ্মে মিলন হইল।

বুন্দাবন-মাধুরী আমি কি বর্ণনা করিব। উহা ব্রহ্মা, শিব, শুক, নারদেরও অগোচর। আমার যাহা সাধ্য, আমি "শ্রীকালাটাদ গীতার" ইহার কিছু আভাষ দিয়াছি। তাহা পাঠ করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার কেহ কেহ গৌরভক্ত হইয়াছেন।

## ্ম খণ্ড সমাপ্ত।

